# প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

## প্রীকুঞ্জেগোবিস্ফ গোন্ধানী, এম্. এ. কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের রীডার



দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

First Published: 1960

#### Printed In India

Published by Sibendranath Kanjilal, Superintendent, Calcutta University Press, 48, Hazra Road, Calcutta.

Printed by Suryanarayan Bhattacharya at Tapasi Press, 80, Cornwallis Street, Calcutta.

# **ECAN**

# স্বৰ্গত ডাঃ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের পুণ্যস্মতির উদ্দেশে

### প্রথম সংস্করণের

# ভূমিকা

পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার অন্তর্গত হরপ্লায় এবং সিম্কুপ্রদেশের লার্কানা জেলায় মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে, ভারতীয়
প্রত্তত্ত্ব-বিভাগের খননের ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে
আমাদের পূর্বেতন ধারণা আমূল পরিবন্তিত হইয়াছে। ১৯২২
খ্রীষ্টান্দের পূর্বের প্রাগ্রৈদিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন—তাম ও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশন্ত্র—ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সত্য,
কিন্তু এই সকল বিক্ষিপ্ত সামগ্রী হইতে তত্ত্বসভ্যতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান
লাভ করা সম্ভবপর ছিল না; প্রাগ্রেদিক যুগ আমাদের নিকট
কুহেলিকার স্থায় প্রতীয়মান হইত। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্লায়
যে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে এই কুহেলিকা অন্তর্হিত হইয়া
ভারতের একটা প্রাচীনতম ও গৌরবময় সভ্যতার স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে
ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ত্তরাং এই আবিষ্কার বর্ত্তমান শতান্দীর প্রত্নতন্ত্বের
ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

অধুনা 'সিদ্ধু-সভ্যতা' এই আখ্যায় মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার সভ্যতা বর্ণিত হইতেছে। ইহার বিভিন্ন নিদর্শন সিদ্ধুপ্রদেশের ও পাঞ্জাব প্রদেশের অক্যান্ত বহুস্থানে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের কাহিনী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ-কর্ত্বক ইংরাজীভাষায় বিস্তারিত গ্রন্থাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ অনায়াস-লভ্য নহে। এই কারণে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সিদ্ধু-সভ্যতা-বিষয়ক পুস্তক রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কলিক্বাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস-সঙ্কলনে ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অবহিত থাকিয়া এত্যবং-

কাল দেশের প্রভৃত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গাত প্রাতঃস্মরণীয় স্থর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে এই সকল বিষয়ে আলোচনার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা ভাইস্চ্যান্সেলর প্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিতৃদেবের সেই পবিত্রত্রতে ব্রতী হইয়া বিশ্ববিভালয়কে নিত্য নব অলঙ্কারে সুশোভিত করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা কম আশা ও গৌরবের কথা নহে। তাঁহারই উপদেশাহ্মসারে প্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এম্. এ. প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রস্থ প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিভালয় যে জনশিক্ষার পথ ক্রমশঃ সুগম করিয়া দিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান মিউন্ডিয়ম কলিকাডা ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

**এীননীগোপাল মজুমদার** 

## বিজ্ঞপ্তি

"প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো"র প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষ হইরা গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে নানা প্রকার অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্ম দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়া গেল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধুমদের তীরে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে তাম্র-প্রস্তর যুগের এক অতীব উন্নত সভ্যতার বিবিধ প্রমাণ আবিষ্কার করেন। সিন্ধৃতীরে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে "সিন্ধু সভ্যতা" আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সভ্যতার পরিধি চতুর্দিকে যে কল্পনাতীতভাবে বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ দিনদিনই দৃষ্টিগোচর ইইতেছে। এখন পর্য্যস্ত যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নর্মদা নদীর দক্ষিণেও সিম্ধু সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। কিমনদীর তীরে ভগতরাব্ (Bhagatrav) নামক স্থানেও সিন্ধু সভ্যতার একটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর পূর্ব্বে উত্তর প্রদেশস্থিত মিরাট জেলার আলমগীরপুর পর্য্যন্ত এই সভ্যতার অক্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধুনাতম আবিষ্কার ও গবেষণার ফল যথাসম্ভব এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইল। তবে অধিকতর গবেষণার ফলে সিন্ধু সভ্যতার গণ্ডি আরও সুদূরপ্রসারী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আশা করা যায়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পারস্থোপসাগরে অবস্থিত বহুরাইন্ ( Bahrein ) দ্বীপে আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন এক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে।

মোহেন্-জো-দড়ো হরপ্পা তথা সিদ্ধুসভ্যতার কোন বিবরণ জুনশ্রুতি কিংবা প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ একটি উন্নত সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত স্থানসমূহে যে লিপি আবিফ্বত হইয়াছে ইহা এখনও হুর্বোধ্য। এই লিপির সম্যক্ পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যান্ত ঐ সকল স্থানের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তবে তত্রত্য অধিবাসীদের উন্নত প্রণালীর গৃহাদি ও তাহাদের পরিত্যক্ত সুরুচি সম্পন্ন দ্রব্যসমূহ ঐ যুগের রহস্য অনেকাংশে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, রূপার ও লোথাল প্রভৃতি স্থানের সভ্যতা তাম-প্রস্তর যুগের। এই সভ্যতায় লোহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ঋগ্রেদেও লোহের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত প্রস্তে উল্লিখিত "অয়স্" শব্দ ঐ যুগে তাম ও ব্রোঞ্জ অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ, লোহের প্রচলনের পর অস্থান্য বৈদিক প্রস্তে লোহ অর্থে কৃষ্ণায়স্ বা কাষ্ণায়স্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেইজন্ম ঋয়েদকে আমরা তাম-প্রস্তর যুগের প্রস্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের এবং পৃথক্ জাতি কর্ত্তক স্বষ্ট হইলেও এই উভয় সভ্যতাই তাম-প্রস্তর যুগে উপজাত হইয়াছিল। সেইজন্ম স্থানে স্থানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রস্থে বর্ণিত সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় লব্ধ উপাদানের তুলনা করিতে প্রয়াম পাইয়াছি। এই উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দ্বারা বিষয়বস্তর উপলন্ধির সহায়তা হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

ভারত-সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে সাক্ষাংভাবে কাজ করিবার সুযোগ এই পুস্তক প্রণয়নে উঢ়োগী হইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, স্বর্গত স্তর্ জন্ মার্শাল্, ননীগোপাল মজুমদার, ডাঃ ম্যাকে, এম্, এস্, বংস এবং স্তর্ মটিমের্ হুইলার, অধ্যাপক পিগোট্ ও শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ এবং অস্তান্ত লেখকদের গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে এই পুস্তকের প্রচুর উপাদান আহরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁহার প্রেরণায় "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জ্ঞো-দড়ো" পুস্তক

প্রণায়নে প্রথমে ব্রতী হইয়াছিলাম সেই উদারহাদয় মহাপুরুষ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা সহকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আর একজন প্রত্মুজগতের কৃতী কর্মী স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, যিনি ভারতীয় প্রত্মতত্ত্বের গবেষণা করিতে গিয়া ভারত-বেলুচিস্তান সীমান্তে দস্যুর হাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জ্ঞো-দড়ো" পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকেও প্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এই সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল শুধু অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য ও সহামূভূতির ফলে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতির পক্ষ হইতে ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পুস্তকের প্রেস কপি প্রস্তুত করার কাব্দে আমার আত্মীয় প্রীত্র্গানাথ ভট্টাচার্য্য বি. এ. ও কন্যা প্রীমতী সায়ন্ত্রনী গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এ. এর নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। বিবিধ উন্নতি বিধায়ক উপদেশ দান ও একটি প্রফল সংশোধনের জন্ম অধ্যাপক প্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম. এ. মহাশয়ের নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রগুলি ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে প্রকাশিত বিভিন্ন বিবরণীগ্রন্থ ও স্থার্ মর্টিমের হুইলার প্রকাশিত "The Indus Civilization" গ্রন্থ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হুইল।

## গ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

## প্রমাণ-পঞ্জী

- Annual Reports of the Archæological Survey of India.
- Chatterji, Dr. S. K., "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization," The Modern Review for December, 1924.
- Chaudhury, N. C., "Mohenjodaro and the Civilization of ancient India with references to agriculture."
- Childe, V. G., "The Bronze Age." 1930.
- Childe, V. G., "Notes on Some Indian and East Iranian Pottery." Ancient Egypt and the East, Parts I and II. 1933.
- Childe, V, G., "New Light on the Most Ancient East." 1934.
- Dikshit, K. N., Prehistoric Civilization of the Indus Valley.
- Frankfort, H., "The Indus Civilization and the Near East," Annual Bibliography of Indian Archæology, 1932.
- Frankfort, H., "Tell Asmar, Khafaje and Khorsabad,"
  Oriental Institute Communications, Chicago,
  No. 16. 1933.
- Gadd, C. J., "Seals of Ancient Indian Style found at Ur," Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, 1933.
- Ghosh, A., Bulletion of the National Institute of Sciences in India Vol. I.

- Hargreaves, H., "Excavations in Baluchistan," Memoir No. 35 of the Archæological Survey of India, 1929.
- Hrozny Bedrich, Ancient History of Western Asia, India and Crete.
- Hunter, G. R., "The Script of Harappa and Mohenjodaro," 1934.
- Illustrated London News, May 20th and 27th, June 3rd, 1950, January 4th and 11th, 1958.
- Indian Archæology-A. Review.
- Law, N. N., "Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization." The Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, No. 1. 1932.
- Mackay, E., "The Indus Civilization," 1935,
- Mackay, E. "Further Excavations at Mohenjodaro," Vol I. II. 1938. (F. E. M.)
- Majumdar, N. G., "Explorations in Sind," Memoir No. 48 of the Archæological Survey of India, 1934.
- Marshall, Sir J., "Mohenjodaro and the Indus Civilization." (M. I C.) Vols I-III, 1931.
- Meriggi, von P., "Zur Indus Schrift," Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (Z. D. M G.), 1934.
- Piccoli, Dr. Giuseppe, A comparison between signs of the Indus script and signs in the Corpus Ins. Etruscanum; Ind. Ant. 1933.
- Piggott, Stuart, Prehistoric India, 1950.

- Ross Alan S. C., "The Numeral signs of the Mohenjodaro script." Memoir No. 57 of the Arch. Sur. of India.
- Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan," Memoir No. 37 of the Archæological Survey of India, 1929.
- Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Gedrosia,"

  Memoir No. 43 of the Archæological Survey
  of India, 1931.
- Wheeler, Sir Mortimer, The Indus Civlization, 1953.

# বিষয়-সূচী

|                               |                  |                  |     | পৃষ্ঠাৰ     |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----|-------------|
| প্রথম পরিচ্ছেদ—অবতরণিকা       | •••              | •••              | ••• | >           |
| षिতীয় পরিচ্ছেদ—মোহেন্-জো-    | দড়োর আ          | বিচ্চার ও থনন    | ••• | ь           |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদনগর ও নাগরি    | वंक जीवन         | •••              | ••• | ১৩          |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদপুরাবস্ত       | •••              | •••              | ••• | ಅ           |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ-সময় ও অধিবা   | সী               | •••              | '   | . (9        |
| ষষ্ঠ পরিচেছদ—ধন্ম             | •••              |                  | ••• | 98          |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ—মৃতদেহের সংক   | ার               | •••              | ••• | ۹۶          |
| অষ্টম পরিচ্ছেদ—ধাতৃ           | •••              | •••              | ••• | ৮৩          |
| নবম পরিচ্ছেদ—মুংশিল্প ও মুৎপা | ত্র-রঞ্জন        | •••              | ••• | 22          |
| দশম পরিচেছদ—শীলমোহর           | •••              | •••              | ••• | >>>         |
| একাদশ পরিচ্ছেদ—ভাষা           | •••              | •••              | ••• | <b>30</b> F |
| দ্বাদশ পরিচ্ছেদসিন্ধু-সভ্যতার | বি <b>স্থৃতি</b> | •••              | ••• | >8>         |
| ত্রবোদশ পরিচ্ছেদ—সিন্দুসভ্যতা | ও বর্ত্তমা       | ন ভারতীয় সভ্যতা |     | 292         |

# চিত্ৰ-সূচী

| 5  | মোহেন্-জে   | া-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতার অক্সান্ত কেন্দ্র                                       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ર  | ( উপরে )    |                                                                               |
|    | ( নিয়ে )   | মধ্যযুগের দ্বিতীয় ন্তরের (Intermediate II Period)                            |
|    |             | পয়ংপ্রণালী                                                                   |
| ৩  | ( উপবে )    | শৌচাগার ও ভগ্নগৃহাদি                                                          |
|    | (निस्म)     | গৃহ ও তৎসমীপস্থ কৃপ ও পয়:প্রণালী                                             |
| 8  | ( বামে )    | মণ্যযুগের (Intermediate Period) স্থনি মিত পয়:প্রণালী<br>ও তৎপার্থবর্ত্তী গলি |
|    | ( দক্ষিণে ) | পয়:প্রণালী ও উভয় পার্ষে তৎপূর্ববন্তী যুগের ইষ্টক-নির্দ্মিত<br>দি'ডি         |
| ¢  |             | ইষ্টক-নিৰ্মিত স্নানবাপী                                                       |
| y  | যোগ্ডন-ছে   | া-দড়োর বিশাল শস্থাগার                                                        |
| 9  | -           | মোহেন্-জো-দড়ো তুর্গের দক্ষিণ পূর্বস্থিত উচ্চ মঞ্চাবলী                        |
| ד  |             |                                                                               |
|    | =           | श्वक्षा प्रतित्र शिक्तमितिकत्र मनत्र नत्रका, भवत्रकीकात्न व्यवक्ष             |
| 6  |             | লোথালে আবিঞ্চত পয়ংপ্রণালী                                                    |
|    | ( पिक्ति )  | হরপ্লার কাঁচা ইটের হুর্গ প্রাচীর                                              |
| 5  | ( উপরে )    | হরপ্লাঃ কাষ্ঠশবাধারেস্থিত নরকন্ধাল                                            |
|    | (निस्म)     | হরপ্লাঃ কাষ্ঠের উদ্থল স্থাপনের জন্ম নির্মিত গর্ত্তবিশিষ্ট ইইকমঞ্চ             |
| •  |             | চিত্রিত মৃৎ-পাত্র                                                             |
| ۲, |             | विविध खरा                                                                     |
| 2  |             | বিভিন্ন প্রকারের শীলমোহর                                                      |
| 9  |             | তাম ও ব্ৰোঞ্চ-নিশ্মিত বিবিধ দ্ৰব্য                                            |
| 8  |             | প্রস্তর ও ধাতৃ-নিশ্মিত বিবিধ আভরণ                                             |
| t  | ( উপরে বা   | ম হইতে ) ব্ৰোঞ্চ-নিৰ্দ্মিত নৰ্ত্তকী-মৃত্তি, মন্তক্হীন প্ৰস্তৱ-মৃত্তি          |
|    | ( নিম্নে বা | ম হইতে ) পোড়ামাটীর স্ত্রী-মৃর্ত্তি, নাদাগ্রবন্ধদৃষ্টি প্রস্তর-মৃর্ত্তি       |
| 9  |             | গ-দড়োর ও বিভিন্ন স্থানের আকৃতিগত-দাদৃশ্বপূর্ণ কতিপয়                         |

'প্রাচীন অকর

# প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### **অবতরণিকা**

অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ভারতের পাঁচ হাজার বংসর পূর্বেকার বিশাল সভ্যতার আলোকরশ্মি যে স্থানের ধ্বংসল্ভূপ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই মোহেন্-জো-দড়োর নাম আজকাল না জানেন এরূপ শিক্ষিত ভারতবাদী খুব কমই আছেন। বিভক্ত ভারতের অধুনা গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সিদ্ধুদেশের লারকানা জেলা এ বিভাগের অস্থান্য জেলা অপেক্ষা অধিকতর উর্বের। ধান্ত এস্থানের অন্ততম প্রধান শস্ত। রেলগাড়ীতে যাওয়ার সময় রাস্তার ছই পার্শ্বে হেমন্তের মনোরম পীতবর্ণ ধাস্তক্ষেত্র পথিকের মনে অলক্ষিতে বাংলাদেশের কথা জাগাইয়া দেয়। মরুভূমিতে মরাভানের মত লারকানাকেও "সিন্ধৃ ভান" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই জেলারই একখণ্ড **উমর ভূমিতে মোহেন্-জো-দড়ো নগর অবস্থিত**। এক দিকে সিন্ধুনদের বিশাল বক্ষ এবং অস্তাদিকে পশ্চিম নারখাত, এই উভয়ের মধ্যে প্রায় ২৪০ একর ভূমি ব্যাপিয়া এক দ্বীপভূল্য ভূথণ্ডে মস্তক উন্নত করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর অসংখ্য ধ্বংসন্ত্ৰূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশাল বিধ্বস্ত নগরীতে ২০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ৭০ ফুট পর্য্যস্ত উচ্চ স্তৃপ আছে। এই সুপ্ত নগরীর পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

ইহা নর্থ ওয়েষ্টার্ রেলওয়ে লাইনের ডোক্রী ষ্টেশন হইতে প্রায়

> সিদ্ধি ভাষায় 'মোহেন্-জো-লড়ো' শব্দের্ অর্থ "মৃডের ত প" (Mound of the Dead)।

৭ মাইল এবং লারকানা সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দ্রে (২৭°১৯ উঃ, ৬৮°৮′ পৃঃ) অবস্থিত। এই স্থানের আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ। আজকাল বৎসরে মোটামুটি ৬ ইঞ্চির বেশী বারিপাত হয় না। শীতকালে রাত্রে অত্যধিক ঠাগুায় মাঝে মাঝে জল জমাট বাঁধিয়া যায় এবং গাছপালা শাকসজ্জি মরিয়া যায়; আবার গ্রীম্মকালে অসহ্যগরমে (প্রায় ১২০°) মশামাছির উপদ্রবে জীবনধারণ ক্লেশকর হইয়া উঠে।

পাঁচ হাজার বংসর পূর্বেষ যে মোহেন্-জো-দড়ো জগতের এক প্রাচীনতম সভ্যতার গৌরব-মুক্ট মাথায় পরিয়া ভারতের পণ্যক্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিত, ভারতের ধ্যান-ধারণা ও শিল্প-বাণিজ্যের বাণী জগতে প্রচার করিত—সভ্য-জগতের ঈর্ষার নগরী—সেই মোহেন্-জো-দড়ো আজ প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত মরুভূমিভূল্য।

বর্ত্তমান মোহেন্-জো-দড়ো নৈসর্গিক সকল বিষয়ে পূর্ববং আছে কি না, ঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রাচীন কালে এ স্থানের জলবায়ু অশুরূপ ছিল; কারণ, যদিও মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা কাঁচা ইট এবং পোড়া ইট এই উভয়েরই ব্যবহার জানিত তথাপি বাসগৃহের জন্য পোড়া ইটেরই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শুধু ভিত্তিস্থাপন এবং শৃশু স্থান পূরণের জন্মই সাধারণতঃ কাঁচা ইটের ব্যবহার হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে তৎকালে অধিকমাত্রায় বারিপাত হইত। এই অনুমানের পক্ষে আরও যুক্তি আছে। এখানে অসংখ্য সারি সারি পয়ঃপ্রণালী (drain) খননযন্ত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতেছে যে ইহারা তৎকালের মোহেন্-জো-দড়োর বর্ষার জলনিকাশের জন্ম নির্মিত হইয়াছিল। এ স্থানে প্রাপ্ত মাটীর খেলনা এবং শীলমাহরে ক্ষোদিত বাঘ, হাতী ও গণ্ডার প্রভৃতি আর্ক্র্মবাসী জাবজন্ত হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা

মোহেন্-জো-দড়োতে লক উপাদানের সাহায্যে সেখামে

প্রান্থৈতিহাসিক যুগে যে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হইত এবং সে স্থানের আবহাওয়া যে আর্দ্র ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কেহ কেই মনে করেন সিদ্ধুদেশে পুরাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ইইডে মৌসুমী বায়ু (Monsoon) প্রবাহিত হইয়া প্রচুর বারিপাতের প্রচনা করিত। অধুনা ঐ বায়ুর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু সিদ্ধুদেশ বর্ষাঝাতুর বহিত্তি হইয়াছে এবং তজ্জ্ম্ম সেখানে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি ইইয়াছে। মুলতান প্রভৃতি স্থানে যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পুর্বেও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইত, তাহার উল্লেখ মুসলমান ঐতিহাসিকদের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরাং মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োতে তাম্র-প্রস্তর যুগে (Chalcolithic age) মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইয়া তত্রতা বারিপাত নিয়ন্ত্রিত করিত, এই যুক্তি নিতান্ত অমূলক নহে।

মেসোপটেমিয়াতে মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক যুগে মাছুষের বাসোপযোগী কাঁচা ইটের গৃহ তৈরী হইত। সেখানে তামপ্রস্তর যুগের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া ও বারিপাতের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ দেশে আবিষ্কৃত কাঁচা ইটের বহু গৃহ এবং অস্থাস্থ্য প্রমাণ হইতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর বিষয়েও কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে একই আবহাওয়া সেখানেও চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। ব্যষ্টিগত প্রমাণের অবতারণা করিয়া এই যুক্তি হয়ত তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু সমষ্টিগত উপাদান গ্রহণ করিলে অতি পুরাকালে সিষ্কৃতীরে যে অধিক মাত্রায় বারিপাত হইও সেই বিষয়ের সম্পেহ খাকিতে পারে না।

বেলুচিস্তানের ভারত-সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেও ঐ যুগ হইতে জলবায়ুর যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাও সিদ্ধুপ্রদেশের পক্ষেপ্রযোজ্য হইতে পারে। বেলুচিস্তানের জনহীন উমর ভূমির স্থানে স্থানে স্থার অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) প্রাগৈতিহাসিক মুগের সমৃদ্ধিশালী বস্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। এসব স্থানের

8

কোথাও কোথাও সারা বৎসরের উপযোগী জল জমা রাখিবার জন্ম বাঁধ ( স্থানীয় ভাষায় ঐগুলিকে "গবর্ বাঁধ" বলে ) দেখিতে পাওয়া ষায়। যদি সমস্ত বংসর ব্যাপিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হইভ ভাহা হইলে ঐসব বাঁধের কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। তৃতীয়তঃ বেলুচিস্তানের এই উমরভাব তামপ্রস্তর বুগের পরে এবং খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ শভাদীর অর্থাৎ গ্রাক্বীর আলেক্সান্দরের আক্রমণের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া থাকিবে; কারণ আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে গেড্রোসিয়া (Gedrosia) বা বেলুচিস্তান তখন মরুভূমির মত এবং সৈহাদের পক্ষে অনতিক্রমণীয় ছিল্ল সে যাহা হউক, বেলুচিস্তান সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে সেখানে তাম্রপ্রস্তর যুগে (Chalcolithic age) বংসরে ১৫-২০ ইঞ্চি বারিপাত হইত এবং সিন্ধুদেশের পক্ষেও এইরূপ বৃষ্টিপাত ধরিয়া লইলে মোহেন্-জো-দড়ো ইইতে সংগৃহীত প্রমানের সঙ্গে স্থন্দর সামঞ্জ পাওয়া যায়। কিন্তু এই উভয় স্থানে একই নৈসর্গিক অবস্থা বিছ্যমান ছিল কি না এবং পরবর্ত্তী কালে উভয়ের এই শুষ্ক আবহাওয়া একই কারণজাত কি না, এই প্রশ্নের কোন সুসমাধান এখনও হয় নাই।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে সাহারা ও মিসর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বারিপাত হইত এবং আরবদেশ, মেসোপটেমিয়া, পারস্থা, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশে সমস্ত বংসর ব্যাপিয়া ন্যুনাধিক বৃষ্টিপাত হইত; কিন্তু ঝড়বৃষ্টির গতি-পরিবর্ত্তন হওয়াতে এইসব দেশ এখন প্রায় মরুভূমির মত হইয়া পড়িয়াছে। এই মতটি যদিও চিন্তাকর্ষক, তথাপি সিন্ধুদেশের পক্ষে হয়ত এই যুক্তি ঠিক খাটিবে না, কারণ সিন্ধুদেশ এই বেষ্টনীর অন্তর্গত ছিল না বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

মোহেন্-জো-দড়োর মাটী এত লোনা এবং জলবায়ু এত নীরস যে জুপগুলির ভিতরে ক্ষর হইয়া বড় বড় গর্ত দেখা দিরাছে, এবং মাঝে মাঝে খালের মত হইয়া সমগ্র স্থানটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া জুলিয়াছে। একটি ঢালু জায়গা সরলভাবে পূর্ব-পশ্চিমে ঐ স্থানিক

জিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে রাশি রাশি ধ্বংসন্ত্বপ ; ইহা প্রাচীনকালে সহর-বাসীর একটা সদর রাজা ছিল বলিয়া খননের পর আবিষ্ণৃত হইয়াছে। ঐ রাজপথকে ছেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে আর একটি বড় রাজা বহুদ্র পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে ; ইহা এতদিন ধ্বংসন্ত্বপের অন্তরালেই ছিল। আর্কিওলজিকেল বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর-জেনারেল্ স্থার্ জন্ মার্শাল্ এবং অস্থান্থ কর্মাচারীদের খননের ফলে এই রাজা বহুদ্র পর্যান্ত পরিষ্ণৃত হইয়াছে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বিপণি, পয়ংপ্রণালী, জল-কৃপ এবং আবর্জনা-কৃপ দেখা দিয়াছে। ছোট বড় আরও অনেক রাস্তাও এখানে আবিষ্ণৃত হইয়াছে।

এই সকল রাস্তার প্রায় সবই পূর্ব-পশ্চিমে কিংবা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এখানে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রাজপথগুলি পার্শ্ববর্তী গৃহ এবং দক্ষ রাস্তা বা গলি হইতে অপেক্ষাকৃত নীচু; ইহার কারণ এই যে বস্থার জলে দমস্ত দহর প্লাবিত হইয়া গেলে পর পুনরায় গৃহ নির্মাণের দময় আবার যাহাতে বস্থায় ভাসাইয়া না লইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐ স্থানটা উচু করিয়া নির্মাণ-কার্য্য করা হইত এবং দক্ষে দক্ষে চলাচলের সুবিধার জন্ম দম্মুখবর্তী ছোট রাস্তাও উচু করিতে হইত; কিন্তু দদর রাস্তার প্রতি কেইই মনোযোগ দিত না, দেজন্ম ইহার উচ্চতা আর বাড়ে নাই। ঐ ছোট গলিরাস্তাগুলির উপরে আবার ডেন তৈরী করা হইত এবং পুনঃপুনঃ বাস্ত্রভিটার উচ্চতা-বৃদ্ধির দক্ষে গঙ্গেন তৈরী করা হইত এবং পুনঃপুনঃ বাস্ত্রভিটার উচ্চতা-বৃদ্ধির দক্ষে বংশালগ্র ডেনগুলিও উচু করিতে হইত; এবং ঐগুলিকে দদর রাস্তার প্রধান ডেনের দক্ষে উপর দিক্ হইতে খাড়াভাবে অপর একটি ডেনের দ্বারা মিলাইয়া দিতে হইত।

প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়ো নগর বর্ত্তমান স্তৃপাচ্ছাদিত স্থান অপেক্ষা বছ বিস্তীর্ণ ছিল। স্তৃপের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ প্রাচীন সহরের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বতা ও কালের কঠোর প্রকোপে ইহার বাহিরের চিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহুদুর (প্রায় অন্ধ্রমাইল) পর্যান্ত স্থানে স্থানে শুধু মুৎপাত্তের ইডস্তডঃ বিক্লিপ্ত খণ্ড দেখিয়া মনে হয় পুরাতন সহর ততদূর পর্য্যস্ত বিকৃত ছিল। নগরের বহিঃস্থিত প্রাচীরও সময়ের আবর্ত্তনে খুব সম্ভব পর্ড়িয়া গিয়া ধ্বংসম্ভূপে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন আর নাই। ডাঃ ম্যাকে অহুমান করেন, এই নগরের চতুর্দ্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না। কিন্তু স্থার্ জন্ মার্শাল এই অফুমানের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করেন না। তিনি অফুমান করিয়াছিলেন, এই ----ছিল। সেই সময় যে সকল হুৰ্গ নিৰ্মিত হইয়াছিল এগুলি হয়ত এখনও কোন কোন স্থানে ভূগর্ভের ২৫।৩০ ফুট নীচে নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো এই উভয় স্থানেই নগর-রক্ষার তুর্গ সহরের পশ্চিম সীমান্তে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কিছুকাল পুর্বেব ডাঃ ছইলারের খননে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' উপরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের তিন স্তরে প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও ইমারত প্রভৃতিতে সিন্ধু-সভ্যতার অতীব শোচনীয় চিত্র পাওয়া যায়। নিমন্তরে আদি ও মধ্য যুগের সর্বাঙ্গস্থন্দর পুরাবস্তু (antiquities) ও গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে শুধু সেই প্রাচীন সভ্যতার রক্তমাংস-বিবর্জিক কল্পালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই তৃতীয় যুগে গৃহ-প্রাচীর এবং আসবাবপত্র ক্রমশঃ অবনতির দিকে গিয়াছে। আদি যুগের ইমারত-গুলি জলের বহু উপরে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩৫ ফুটের মধ্যে ঢলিয়া আসায় ঐগুলি খনন করা কষ্টদাধ্য। দেইজ্বল্য মাত্র সাডটি নগরের বিষয় আজ পর্যান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ভৃতীয় যুগের তিনটি, দ্বিতীয় বা মধ্য যুগের তিনটি এবং আদি যুগের একটি। প্রথম যুগের ছইটি নগর জলগর্ভে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অমুমিত হয়।

ট্লার—"The Indus Civilisation" (1953) p. 16, Plan—page 17

াকালে জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫।৩০ ফুটের মধ্যে থাকে, এবং বর্ষাকালে ১০।১৫ ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বেজল যে স্থানে ছিল এখন সে স্থান হইতে প্রায় ১০।১৫ ফুট উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্বেও পরবর্তী কালের নাগরিকদের কারু-কার্য্যের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয় যে পুরাতন আসবাবপত্র, খেলনা, গহনা, মুৎপাত্র, ইমারত ও মুম্মুর্তি প্রভৃতি পরবর্তী কালের অপেক্ষা অভিনয় মনোরম। কিন্তু মুৎপাত্র-রঞ্জন বিষয়ে পরবর্তী কালের লোকেরা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ বহু রঙ্বিশিষ্ট মুৎপাত্র এই তৃতীয় যুগেই দৃষ্ট হয়।

### দ্রিভীয় শরিচ্ছেদ

### মোহেন্-জো-দড়োর আবিফার ও খনন

যে সব আবিকার সৃষ্টির আদি হইতে মহামানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান ভাণ্ডারে এক একটি ধ্রুবভারার মত এক একটি দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, দেশ-কাল-পাত্রের কোন অপেক্ষা রাখে না; সর্বাদা স্বচ্ছ অনাবিল ও নৃতন; কালের কলুম হস্ত যাহাতে কদাপি স্পর্শ করিয়া ওলট্-পালট্ করিয়া দিতে পারে না; যাহা যাছকরের মায়াময়-যষ্টি-স্পর্শের মত বহু দিনের স্থ্য মানবজাতিকে জাগ্রত করিয়া নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত করিতে এবং তাহাদের দৃষ্টির গণ্ডী প্রমারিত করিয়া দিতে পারে, সেই সব আবিকার প্রতিদিন হয় না। শতাব্দীর মধ্যে ছই একটি হয় কি না সন্দেহ। এইজাতীয় চিরম্মরণীয়া ঘটনা সহস্রে সহস্রে বংসর পরেও মিসরের পিরামিডের মত মস্তক উন্নত করিয়া স্থারর অজেয় অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করে। যিনি এরার্গ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন তিনি দৈবপ্রেরিত, এবং নিজেও জানেন না কি করিতে তিনি আসিয়াছেন। জগতে যত ম্মরণীয় আবিকার হক্ষাছে, ইহাদের শতকরা নিরান্ধবেইটিই ভারত-প্রত্যাশী কলম্বসের আমেরিকা আবিকারের মত দৈবাৎ সংঘটিত হইয়াছে।

আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখক কর্ত্বক বর্ণিত বহিনী পড়িয়া পশ্চিম-ভারতের প্রত্বত্ত্ব-বিভাগের তদানীস্তন পারিন্টেণ্ডেন্ট্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে প্রশ্ন জাগে, শতক্রে নদীর কোন্ স্থান হইতে সেই বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্বীর পাটিপ্রিত্রের অজ্যে সেনাবাহিনীর শৌর্যাবীর্য্যের বার্তা শুনিয়া সসৈশ্য প্রতাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন এবং নিজের বিজয়বার্তা কোন্ কোন্ স্থানে ও ভারতীয় ভাষাযুক্ত দ্বাদশটি শিলামঞ্চ উত্তোলন দ্বারা ঘোষণা করিয় গয়াছিলেন। এই মঞ্ঞলি আবিকার করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭-১৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্যান্ত পাঁচটি শীতঋতুতে তিনি সিন্ধু ও শতক্রের শুক্ষ খাত স্থানে পরীক্ষা-কল্পে দক্ষিণ-পাঞ্জাব, বিকানীর, বাহাওয়ালপুর, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে পর্যাটন করেন। তিনি অধুনালপ্ত হাক্রো নদীর (Hakro river) শুক্ষ ধারার অনুসরণ করিয়া বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইয়া সিন্ধুদেশের সাক্ষর জেলায় সিন্ধুনদের কাছে উপস্থিত হন। সিন্ধুর শুক্ষ ধারার পাশে পাশে তিনি বহু প্রাচীন বসতির চিহ্ন দেখিতে পান। অবশেষে তিনি সেখান হইতে লারকানা জেলায় উপস্থিত হন এবং প্রাচীন স্থাকে স্থানটি খননকার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। কারণ ইতিপুর্বের্ব ১৯১৭ সালের শেষভাগে তিনি একদিন হরিণ-শিকারে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথলান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মোহেন্-জোদড়োতে উপস্থিত হন; তখন সেখানে চক্মিক পাথরের একটি ছুরিকা দেখিয়া স্থানটি অতি প্রাচীন বিশ্বাস উন্মিয়া হানটি অতি প্রাচীন বিশ্বাস উন্মিয়া হিল।

অতঃপর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো নগরের খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হন।
তাহার পূর্বেব বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু
উপরের বৌদ্ধস্তুপ এবং আধুনিক যুগের ইটের মত ইট দেখিয়া এই
নগরের প্রাগৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হন। বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধস্তুপ ও চৈত্যবিহার উদ্ধার করা। এখানে
যে এত প্রাচীনকালের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও
করেন নাই। খননের ফলে অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত কয়েকটি নরম পাথরের
শীলমোহর তাঁহার হস্তগত হয়। এইগুলি স্থর্ আলেক্জেণ্ডাব্
কানিংহাম্ কর্ত্বক বহু বংসর পূর্বের পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নগরে
প্রাপ্ত শীলমোহরের মত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই রায়বাহান্ত্র দ্যারাম
সাহনীও হরপ্পায় ধননকার্য্য আরম্ভ করিয়া আবার তামপ্রশুক্তর যুগের

শীলমোহর ও বছ পুরাডন জিনিষ-পত্র প্রাপ্ত হন। এইগুলি রাখালবাবু कर्जुक প্রাপ্ত জিনিষের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। কাজেই মোহেন্-জো-দড়োর সঙ্গে হরপ্পার সভ্যতা বিষুয়ে সামঞ্জন্ম সহজেই প্রমাণিত ছইয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্তৃপের নিকটে এবং দুরে তিন চারি স্থানে একটু গভীর দেশ পর্য্যন্ত খনন করেন। কিন্তু গ্রাম্মঞ্চুর আগমনের ফলে কাজ অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। তিনি তাঁহার পুক্ষ দৃষ্টির বলে ঠিক করেন যে যদিও বৌদ্ধস্তৃপ ও বিহারের ইট এবং নীচের প্রাসাদের ইট একই মাপের, এবং স্তৃপ ও বিহার হইতে উক্ত প্রাসাদ মাত্র ১৷২ ফুট নীচে অবস্থিত, তথাপি ইহা অন্ততঃ ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হইবে। এরূপ স্বল্প প্রমাণের বলে এত বড় বিস্ময়কর কথা উচ্চারণ করা অসীম অভিজ্ঞতা ও সৃদ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্ত্তী কালে খননের এবং গবেষণার ফলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অফুমান স্থানে স্থানে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এমৃ. এস্. বৎস খননকার্য্য গ্রহণ করেন; এবং তিনিও তামপ্রস্তর যুগের বহু দ্রব্য এবং সুন্দর বড় বড় ইমারত আবিষ্কার করেন। ঐ সকল গৃহে সঞ্চতিসম্পন্ন লোকের বসতি ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৯২৪-২৫ সালে মিঃ কে. এন্. দীক্ষিত অংপক্ষাকৃত অধিক টাকা লইয়া খননকার্য্য আরম্ভ করেন; এবং A. B. C. D. E. নামক স্তৃপে খাত খনন করেন। তিনিও বহু ইমারত আবিকার করেন এবং ছোটখাটো অনেক স্থলর জিনিষ প্রাপ্ত হন। এই বংসর তিনি এক প্রস্থ ( set ) বছমূল্য অলক্ষারও ( jewellery ) প্রাপ্ত হন। ইতিপুর্বে এরূপ মূল্যবান্ জিনিষ আর এই নগরে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সব পরীক্ষামূলক খাত দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই মোহেন্-জোদড়ো নগর বাস্তবিকই তামপ্রস্থর যুগের কোন একটি সমৃদ্ধিশালী জাতির বাসস্থান ছিল। ইহাতে আন্তর্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলী এবং

ভারতীয় জনসাধারণ এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন যে তদানীন্তন বিভাগীয় ডিরেক্টার জেনারেল স্তার্ জন্ মার্শাল্ অল্প প্রাসেই ভারত গভর্নমেন্টকে এই স্থানে খননের সার্থকতা বুঝাইয়া প্রচুর অর্থ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। তদফুসারে ভারত সরকার ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহেন্-জো-দড়োতে খননের জন্ম তাঁহার হল্তে বহু অর্থ প্রদান করেন; এবং তিনি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের আর্কিওলঞ্জিকেল্ বিভাগের সমস্ত কেন্দ্র হইতে স্থপারিটেণ্ডেণ্ট ও অক্যান্ত কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষভাবে খননের ব্যবস্থা করেন। নির্জ্জন অরণ্যে পরিক্ষার রাস্তা, তাঁবু, নলকৃপের ব্যবস্থা হইল এবং ক্রমে আফিস ঘর, বাংলো, যাত্র্ঘর ( museum ), কর্ম্মিনিবাস, বাগান প্রভৃতি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বসিয়া গেল। "প্রেত-পুরী" এখন শত শত কর্মী ও শ্রমিকের দারা সঞ্জীব ও মুখরিত হইরা উঠিল। ডোক্রী ও লার্কানায় যাহাতে সহজে যাতায়াত করা যাইতে পারে তজ্জ্জ্য রাস্তা-নির্মাণ ও অফান্ত ব্যবস্থা করা হইল। এইবারের খনন যাঁহারা দেখিয়াছেন ভাঁহারা নিশ্চয়ই পরম ভাগ্যবান্ এবং একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। এই খননের ফলে বছ ঘরবাড়ী, ডেন, পায়খানা, স্নানাগার (bathroom) কুয়া, রাস্তা ও অসংখ্য পুরাবস্তু (antiquities) আবিষ্কৃত হয়। মোহেন্-জো-দড়োর খনন-ব্যাপার এত বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে ওয়েপ্তার্ণ, সার্কেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পক্ষে তাঁহার অস্তান্ত কর্তব্যের উপর ইহার খননকার্য্য গুরুভারপূর্ণ হইয়া উঠে। দেজত মার্শাল মহাশয়ের চেষ্টায় ভারত গভর্নমেণ্ট শুধু ঐ খনন-ব্যাপারের জন্মই একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন এবং প্রথমতঃ মিঃ (পরে ডাঃ) ই. ম্যাকে নামক বিশেষজ্ঞকে এসিষ্টান্ট, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, নিযুক্ত করা হয়; পরে তাঁহাকে "স্পেসিয়াল ব অফিসার" বা বিশেষ কর্মচারী আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ১৯২৬-২৭ ঞ্জীষ্টাব্দে তাঁছাকে রায়বাহাত্বর দয়ারাম সাহনীর অধীনে কাঞ্জ করিতে দেওয়া হয়। উক্ত রায়বাহাছর বিভাগীয় অশুতম কর্ম্বারী হার্থিভস্

মহাশয় পূর্ববংসরে যে ভৃথণ্ডে থনন করিয়াছিলেন ভাহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করেন; এবং ম্যাকে মহাশয় স্তুপের নিকট 'I' নামক থণ্ডে খনন করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যভার অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য আবিকার করেন এবং মিঃ সাহনী বছমূল্য গহনাপত্র উদ্ধার করেন।

অতঃপর ম্যাকে-এব তত্ত্বাবধানে কয়েক বংসর ধরিয়া মোহেন্-জো-দড়োর খননকার্য্য চলিতে থাকে। তাঁহার খনন ও আবিদ্ধারের বিবরণ তৎকর্ত্ত্ক লিখিত Further Excavations at Mohenjodaro (two volumes, New Delhi, 1937-38) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অভাবের জন্য প্রত্মত্তব্-বিভাগের কার্য্যকলাপ কয়েক বৎসর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এখানে উল্লেখযোগ্য কোন খনন এবং আবিদ্ধার হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাগের ফলে মোহেন্-জোদড়ো ও হরপ্পা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ভারত সরকারের প্রত্মতন্ত্ব-বিভাগেব ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ মর্টিমের হুইলার অবসর গ্রহণ করতঃ পাকিস্তান সরকারের প্রত্মতন্ত্ব-বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিয়া ১৯৫০ সালে মোহেন্-জো-দড়োতে খননকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার খননের ফলে একটি রাজকীয় বিশাল শস্থা-ভাণ্ডার (granary) এবং নগর-রক্ষার উপযোগী ত্বর্গ আবিদ্ধৃত হুইয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হরপ্পা নগরীতেও খননের পর অন্থ্রপ জিনিষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটি বিশিষ্ট শস্যাগার বহুদিন পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং নগর-রক্ষার ত্ব্যিও ১৯৪৬ সালে হুইলারের খননের ফলে ভূগর্ভ হুইতে আবিদ্ধৃত হুইমাচে।

### ভূতীয় পরিচ্ছেদ

## নগর ও নাগরিক জীবন

তামপ্রস্তর যুগের প্রত্যেক বিশিষ্ট সভ্যতাই কোন-না কোন সুবৃহৎ
নদীর তীরে জাত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নীল নদের তীরে প্রাচীন
মিশরের সভ্যতা, টাইগ্রীস্ (Tigris) ও ইউফ্রেটিস্ (Eupbrates)
তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা এবং সিন্ধৃতীরে মোহেন্-জো-দড়োর
অপ্রতিদ্বন্দী সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইজন্য এই যুগের
সভ্যতাকে আমরা নদীমাতৃক সভ্যতা বলিয়াও আখ্যা দিতে পারি।

এই নদীমাতৃক সভ্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রাচ্য সভ্যতার আদি জননী মোহেন্-জো-দড়ো নগরী সিন্ধুতীরে মোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়। শোভা পাইতেছিল। এই নগরের পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও পূর্ত্ত-রহস্থ প্রভৃতি দেখিলেও চমংকৃত হইতে হয়। কোন সুদক্ষ শিল্পী নাগরিক স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নগরের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সমস্ত নগরটি বড় বড রাস্তা বা রাজপথ-দারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পল্লীগুলি আবার সুবৃহৎ ইমারতে, এবং ইমারতগুলি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। পল্লী ও ইমারতের পরিকল্পনা স্থুন্দর চক-মিলান ভাবে হইত। ইমারতের পার্শ্বদেশ দিয়া গলি-রাস্তা যাইত। এক গলি হইতে অন্য গলি বা রাজপথে যাতায়াত করা যাইত; কোন কোন স্থানে কাণা গলি (blind lane)-ও ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপথের উপরের ইমারতগুলির সম্মুখের নীচের তলায় দোকান থাকিত এবং বাড়ীর ভিতরের ঘরে গৃহস্থেরা বাস করিত। পার্শ্ববর্তী গলি হইতে ঐুসকল ঘরে প্রবেশের পথ ছিল। কোন কোন ইমারতের সংলগ্ন প্রাঙ্গণও (quadrangle) দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেন্-জো-দড়োর ইমারতগুলিতে বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই।
ঐগুলির ধ্বংসন্ত্ প দেখিলে আধুনিক একটা সহরের কথাই প্রথমে মনে
পড়ে। এখানে ব্যবহৃত ইটের মাপ অনেকাংশে বর্ত্তমান কালের ইটের
মতই। ইহা দেখিয়া এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দেহ
হওয়া খুব স্বাভাবিক। এইরূপ ইট ইতিহাসের যুগে ভারতবর্ষের
অন্ত কোন প্রাসাদে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই। ইট, পাথর
ও কাঠের উপর কারুকার্য্যের জন্ম প্রাচীন ভারত বিখ্যাত ছিল।
কিন্ত এখানে ইটে বা পাথরেও কারুকার্য্যের সেরূপ কোন চিহ্ন
নাই। কাক্কার্য্যপূর্ণ কাঠ হয়ত ছিল, কিন্তু থাকিলেও সেগুলির
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, হয়ত পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া
গিয়াছে।

মিসর এবং মেসোপটেমিয়ার মত কাঁচা ইটের ব্যবহার এখানকার মিস্ত্রীরাও জানিত; কিন্তু এই ইট মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু শৃশু-স্থান-পূরণ কিংবা ভিত্তি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যবহাত হইত। ইহা কখনও বহির্দ্ধেশে অর্থাৎ লোকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত স্থানে ব্যবহাত হইত না। কর্দ্দম ও খড়িমাটা (gyphum) প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীরে পোড়া ইটেব গাঁথনি দেওয়া হইত। সময় সময় পয়ঃপ্রণালীর ভিতরের

১ মোহেন্-জো-দডোতে দাধারণত: ১০ ই বা ১১ × ৫ ই × ২ ই মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়। মি: কে. এন্ দীক্ষিত কাশ্রণ-সংহিতায় ( শিল্পে ) ১০ ই বা ১১×৫ ই × ২ ই অঙ্গুলি মাপের ইটের উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ১৮। ৭।১৯৩৫ তারিখেব অমৃতবাজার পত্রিকার ৩য় পৃষ্ঠা স্রষ্টবা।

<sup>&</sup>gt;०६"× ६३"×२३" माराभन हें हे मानमान-भिन्नभाष्त्र चाहि। ১২ चाः, ১৮৯-১৯২ শঙ্ कि।

দিকেও চূণ এবং খড়িমাটা-বিশেষের একত্র সমাবেশে ইটের গাঁপুনি হইত।' কর্দম ও খড়িমাটা দ্বারা দেয়ালের বহির্দেশে অস্তর (plaster) দেওয় হইত। ছোট ছোট ইটের বাড়ীর বাহিরের দেয়াল সোজাভাবে খাড়া থাকিত; কিন্তু বড়গুলির ভিতরের দিক্ সোজা এবং বাহিরের দিক্ একটু টের্চাভাবে তৈরী হইত। কোন কোন অট্টালিকা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বিশাল। অনবরত বস্থার ভয়েই বোধ হয় ঐগুলি এরূপ সুবৃহৎ ও চিরস্থায়ী করা হইত।

#### ভিভি-

জলের স্তরেব নীচে পড়িয়া যাওয়ায় আদি যুগের ভিত্তির সন্ধান লাভ করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

মধ্যযুগের (Intermediațe period) প্রাসাদের ভিন্তি থুব স্থানর। ইহা ভগ্ন প্রস্তরথণ্ডের পরিবর্ত্তে পোড়া মাটীর গুটিকার (nodules) উপর নিশ্মিত হইত। নগররক্ষার প্রাচারের উচ্চ ভিন্তি সাধারণতঃ পলিমাটা ও অসমান ইটের দ্বারা তৈরী হইত। তৃতীয় যুগের প্রাসাদের ভিন্তি পূর্ববর্ত্তী কালের ধ্বংসস্তৃপের উপরেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সেজস্থ এইগুলি অতি সহজেই ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়।

#### C \$12 67-

স্নানাগারের মেজে সাধারণতঃ ইট খাড়াভাবে দিয়া এবং অস্থাস্থ মেজে ইট চেপটাভাবে বিছাইয়া তৈরী করা হইত। স্নানাগারের মেজেতে ইট করাত দিয়া কাটিয়া কিংবা ঘষিয়া মস্থ করিয়া ব্যবহার করা হইত। সেজস্থ স্পানাগারের মেজে দেখিতে খুব স্থুন্দর।

> ফাহকোট (Frankfort) উল্লেখ করিয়াছেন বে, মেদোগটেখ্রিয়ার খাকাবে (Khafaje) নামক স্থানে চূব পোড়াইবার ভাট। আবিষ্কত চটবাচে।
Tell Asmar and Khafaje, 1989-31, p. 90

#### **연극하는라이하!**

গৃহগুলির একতলাতে দরজা দিয়া আলো ও বাতাস যাইত। স্থানে স্থানে জানালারও অন্তিছের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দরজাগুলি প্রায় ৩" ৪" চওড়া ছিল।

দরজা, জানালা ও চৌকাঠ কাঠের হইত। পাথরে কিংবা ইটে গর্ত্ত করিয়া দরজার নীচের পার্শ্ববর্ত্তী কোণা বসান হইত। এইরূপ গর্ত্তবিশিষ্ট পাথর ও ইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃত খিলান তখনও জানা ছিল না। তখনকার লোকেরা ইট উপযু্তিপরি সাজাইয়া করণ্ডাকার বা ধাপী খিলান (corbelled arches) তৈরী করিত। কিন্তু সুমের দেশে ঐ সময়ে প্রকৃত খিলান জানা ছিল।

কোন কোন গৃহের প্রাচীরগাত্তে কুলুঙ্গী ( niche ) দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তি প্রভৃতি স্থাপনের জন্ম সম্ভবতঃ ইহা ব্যবহৃত হইত।

#### সিঁভি-

উপরের তলায় ও ছাদে যাতায়াতের সিঁড়ি থাকিত ; কিন্তু স্থানে স্থানে ঐগুলি খুব সরু ও খাড়া হইত।

### 주어-

জলের জন্ম কৃপ খনন করা হইত। ঐগুলি গোল কিংবা ডিম্বাকার।
প্রায় প্রতি গৃহেই পোড়া ইটের তৈরী কৃপ ছিল। সর্বসাধারণের
ব্যবহারের জন্ম বড় রাস্তা হইতে অনতিদ্রে ছই গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে
কৃপ থাকিত। এইরূপ কৃপের উপরে জলটানার দড়ির চিহ্ন এবং
অদ্র মেজেতে কলসী রাখার বহু গর্ত্ত এখনও বিভ্যমান আছে। অনেক
পল্লীবধ্ একসঙ্গে জল লইতে আসিত। পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন
করিয়া জল তুলিত। সেইজন্ম সকলকেই বহু সময় অপেক্ষা করিতে
হইত। দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকা অসুবিধান্তনক বলিরা তাহাদের

বসিবার জত্য কৃপের অল্প দূরে দেয়ালের গায়ে ইটের রোয়াক বা বসিবার স্থান থাকিত। এরূপ রোয়াকও স্থানে স্থানে কৃপের কাছে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

### কুন্তকারের ভাঁতি ( পোরাম বা পোন )

এই সমৃদ্ধিশালী নগরে অসংখ্য মৃৎপাত্র ও লক্ষ লক্ষ ইটের প্রয়োজন হইত। ঐসব মৃৎপাত্র ও ইট পোড়াইবার জন্ম স্থানে স্থানে কৃষ্ণকারের ভাঁটি ছিল। এইগুলির অন্তিছের প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ আদি ও মধ্যযুগে ঐগুলি সম্ভবতঃ নাগরিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও দূরবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় যুগে অর্থাৎ অবনতির সময় সহরের ভিতরেই এমন কি কোন কোন স্থানে রাজপথের উপরেই ঐগুলির অন্তিছের প্রমাণ পাওয়া যায়।

### প্রানাগার ও শর্যপ্রপালী--

স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীরা যে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্কুন করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শস্বা নর্দ্দমাগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। কিন্তু খাড়া নর্দ্দমাগুলি সাধারণতঃ পোড়া মাটীর বড় নল দিয়া তৈরী হইত।

#### 

মোহেন্-জো-দড়োর লোকেরা পাকা পায়খানার ব্যবহারও জানিত।
সহরের এক স্থানে ( H. R. Area ) গৃহের প্রকোর্চে ছোট ছোট ছুইটি
পাকা পায়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে; উভয়ের সাম্নে দৈর্ঘ্য-প্রস্কে সমান ছোট ছোট পাকা মেজে রহিয়াছে। ঐ পায়খানাগুলির নীচে পুরীষাধার
পাকিত এবং পশ্চাৎ দিকের ছিজ্র-পশ্ব দিয়া বাহির হুইতে মেখর ময়লা পরিষ্ণার করিয়া দিত। এইরূপ 'খাটা পায়খানা' এখনও আমাাদর দেশে বিভ্যমান আছে।

আছম্মদাবাদ জেলার লোথালে পাকা মেজের মধ্যস্থলে গর্ত্তের মধ্যে সুবৃহৎ মৃদ্ভাগু পুরীষাধার-রূপে ব্যবহৃত হইত।

# জলনিকাশ, জলনিকাশের নল ও সয়লা জলের কুণ্ড—

জলনিকাশের জন্ম গৃহের ছাদ হইতে বড় নল এবং নীচে ময়লা জলের কৃণ্ড থাকিত। সদর রাস্তা হইতে মেথরেরা আবর্জনা পরিকার করিয়া লইয়া যাইত। এই ব্যক্তিগত বিধান ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহৃত ময়লা জল গলির নর্দ্দামা হইতে সদর রাস্তার নর্দ্দামা দিয়া বড আবর্জনা-কৃণ্ডে পড়িত। ইহাও মেথরেরা পরিকার করিত। সদর রাস্তার স্থানে স্থানে আবার গোলাকার বা চতুক্ষোণ কৃণ্ড (soak pit) থাকিত। ঐগুলি হইতে জল শুকাইযা গেলে আবর্জনা পরিকার করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে (প্রীষ্ঠীয় ১ম ও ২য় শতকে) তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে যে আবর্জনা-কৃণ্ড নির্দ্দিত হইত তাহার জল সহজে শুকাইতে পারিত না; কাজেই কুছুদিন পরে একটা কৃণ্ড ভরিয়া গেলে ইহা পরিত্যাগ করিয়া নৃতনভাবে আর একটা নির্দ্দাণ করিতে হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর কৃণ্ডের একটা স্থাবিধা ছিল এই যে ইহাতে মেথরেরা অনায়াসে প্রবেশ করিয়া পরিকার করিতে পারিত।

কাঠ, তক্তা ও মাটীব উপর ইট, চেটাই প্রভৃতি পাতিয়া মরের ছাদ দেওয়া হইত। টালি বা কোনও ধাতু ছাদের কার্য্যে ব্যবহার করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রাসাদের অত্যন্ত পুরু দেয়াল দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খুব উচু ছিল। স্থার্ জন্

Indian Arch. 1957-58, A Review, p. 12. PL. XIII. B

মার্শাল অনুমান করেন, মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকা নির্মাণেও সমর্থ ছিল।

আর্দ্রভাব দূর করার জন্ম দেয়ালের গায়ে শিলাজতু ব্যবহাত হইত।
বৃহৎ স্থানাগারের চতুর্দিকে দেয়ালের মধ্যে শিলাজতুর পুরু অন্তর
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

# গ্ৰহ-বৰ্ণমা—

মোহেন-জো-দড়োতে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ইমারত দেখা যায়। (১) বাসগৃহ, (২) দেবালয় বা ভজনালয়, (৩) সাধারণের স্নানাগার, (৪) শস্তাগার ও (৫) তুর্গ। বাসগৃত্বের আকার-প্রকার গৃহস্বামীর সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিত। এই সহরের দক্ষিণাংশে একস্থানে পৃহগুলি আয়তনে খুব ছোট; এক একখানা গৃহে ছইটি মাত্র কক্ষ। সম্ভবতঃ এগুলি গরীব লোকদের বাসগৃহ ছিল। আবার কোন কোন স্থানে গৃহগুলি সুবৃহৎ এবং প্রাসাদ-তুল্য। ঐসব ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাসভবন ছিল বলিয়া অহ্নিত হয়। কোন কোন গৃহ ৮৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং ৪।৫ ফুট পুরু দেয়ালবিশিষ্ট ছিল। এই সকল সূবৃহৎ গৃহের সঙ্গে দারোয়ানের ষর, স্নানাগার, কুপ, প্রাঙ্গণ, পয়:প্রণালী প্রভৃতি থাকিত। ভৃত্যনিবাস, অতিথিশালা এবং পাকশালাও বড়লোকের বাড়ীর নীচের তলায় থাকিত। তাঁহারা নিজেরা দোতলাতেই থাকিতেন বলিয়া মনে হয়। দোতলায় এরূপ নিরেট ( solid ) একখানা ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নীচের দিকে একতলায় কোন ফাঁক নাই। বন্থার ভয়েই বোধ হয় নিরেট পাকা ভিত্তির উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। বিপদের সময় অন্ততঃ একখানা কুঠুরীতে ধনজন লইয়া প্রাণরক্ষাই বোধ হয় এরূপ গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল।

MI.C. HR area, Block 5 Nos. XXXIII to XLVII

२ M. I. C. HR. Block 2 XVIII अव: Block 4

ঐসব ঘরে হিমালয়জাত দেবদারু এবং স্থানীয় 'সীসম' বা শিশু-কাঠের তক্তা ও বরগা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। এই সহরের কেন্দ্র-স্থানে (१) একটি গুহের নক্সা ( plan ) চমৎকার। ইহার নীচের তলায় চারিটি আঙ্গিনা, দশখানা ছোট কুঠুরী, তিনটি সিঁড়ি ও একখানা দারোয়ানের ঘর। এই গৃহে প্রবেশের তিনটি রাস্তা, এবং মধ্যবর্ত্তীটি সদর দরজা। ইহার সম্মুখ ১ সংখ্যক রাজপথের দিকে। কুপ-গুছের একখানা দরজা ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বিশিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অস্তান্ত গৃহসমূহের মধ্যে সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি গৃহ° সুবৃহৎ। ইহা মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ মধ্যযুগে (Intermediate period) নির্মিত হইয়াছিল। এই নগরের দক্ষিণাংশেও এরূপ বড়বড় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব সুবৃহৎ গৃহ কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বৃঝা যায় না। কেহ কেহ অমুমান করেন, এইগুলি দেবমন্দির ছিল। মেসোপটেমিয়াতে প্রাচীনকালে দেবালয়গুলি রাজপ্রাসাদের অমুকরণেই নির্মিত হইত। মোহেন্-জো-দড়োর এই বৃহৎ গৃহ-সমূহের আশেপাশে প্রস্তর নির্মিত বড় বড় বলয়াকার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। অনেকের মতে এগুলি এই ষুগের লিক্সান্তির অধঃস্থ গৌরীপট্ট। তাহা হইলে গৃহগুলিকে দেবালয় বলিয়া অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা অপেক্ষা আরও ছোটোখাটো দেবমন্দির ছিল বলিয়া কেহ কেহ অহুমান করেন। কিন্তু দেবমৃত্তি কিংবা পূজোপকরণ আশাসূরাপ পাওয়া না যাওয়ায়, এই ধারণা সত্য কি না বলা খুব কঠিন। এক স্থানে চারি সারিতে (8×৫) ইটের' কৃড়িটি থামওয়ালা মধ্যযুগের (Intermediate period) এক

১ একছানে দেয়ালে এসৰ কাঠের অকার পাওয়া সিয়াছে।

N. I. C. VS. area House XIII

<sup>&</sup>quot; o M. I. C. VS. area Section A, No. XXVII

<sup>8</sup> M. I. C. HR. area

e M. I. C. L. area

সুবৃহৎ ইমারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্তী করা হয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শক কিংবা শ্রোতাদের উপবেশনের নিমিত্ত এরূপ বাবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেছ মনে করেন। মোহেন-জো-দডোতে 'H R'-চিহ্নিত খণ্ডে দৈর্ঘ্যে ৫২ ফুট এবং প্রস্তে ৪০ ফুট এবং ৪ ফুট পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট এক ইষ্টকালয় আবিষ্ণুত হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের সঙ্গে সমান্তরাল তুইটি সোপানশ্রেণী দারা দক্ষিণদিক দিয়া অগ্রসর হইলে তুইটি প্রাসাদাবলীর মধ্য দিয়া ইহাতে প্রবেশ কবা যায়। এই পথের অন্তর্দ্ধেশে ৪ ফুট ব্যাসযুক্ত এক বৃত্তাকার মঞ্চের চতুর্দ্দিক ইপ্টকাবরণী দ্বারা ঢাকা থাকিত বলিয়া হুইলার অহুমান করেন। এবং ঐ মঞ্চের মধ্যস্থলে কোন পবিত্র বৃক্ষ অথবা কোন দেবমৃত্তি রাখা হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন। এবং এই অমুমানের বলে এই ইষ্টকালয় কোন দেবমন্দিরের প্রতীক বলিযা মত প্রকাশ করেন।' এই গুহের সন্নিকটে চুণা পা<mark>থরের</mark> তৈরী ৬'৯ ইঞ্চি উচ্চ শাশ্রুযুক্ত একটি ভগ্নমূত্তি এবং এই অঞ্চলের অনতিদুরে ১৬ ই ইঞ্চি উচ্চ আর একটি উপবিষ্ট ভগ্ন প্রস্তরমৃত্তি এবং ইহার বিভিন্ন খণ্ড আবিষ্কৃত হইযাছে। উক্ত গৃহের নির্মাণ প্রণালী ও উল্লিখিত মৃত্তিদ্বয়ের ইহার সঙ্গে যোগাযোগ এবং মধ্যবন্তী মঞ্চ ইত্যাদিব একত্র সমন্বয় প্রভৃতিদারা ইহা যে মোহেন-জো দডো সভাতার কোন দেবমন্দিরের প্রতীক এই কল্পনা করা একেবারে অবাস্তব নাও হইতে পারে।

মোহেন্-জো-দড়োর অহাতম আশ্চর্য্য জিনিষ, একটি বৃহৎ
স্মানাগার। স্মানাগারটা এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে এই বৃগের পক্ষে
ইহার চেয়ে ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে
১৮০ ফুট দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭৮
ফুট পুরু প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্মানাগারের মধ্যভাগ্নো

<sup>&</sup>gt; Wheeler-Ind. Civil., pp. 88-89

একটি প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট, এবং গভীরতায় ৮ ফুট, একটি সন্তরণবাপী আছে। ইহা সন্তবতং জলক্রীড়ার জন্ম ব্যবহৃত হইত। যদিও ভারতবর্ষের বহু তীর্থক্ষেত্রে এখনও যাত্রীদের স্নানাদির জন্ম দেবমন্দিরের সন্নিকটে স্নানবাপী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মোহেন্-জো-দড়োর এই জলাশয়-সম্পর্কেও কেহ কেহ ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নেরই অবতারণা করিতে পারেন, তথাপি আমাদের মনে হয় সিন্ধু-সভাতাব অভিজাত সম্প্রদায়ের জলকেলির জন্মই ইহা ব্যবহৃত হইত। কারণ পাঁচ হাজার বংসর পূর্ব্বেকার যে মোহেন-জো-দড়োবাসীর নাগরিক-জাবন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্জ্জীব প্রতিভূ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত নরনারীর মনে বিস্ময উৎপাদন করিতে পারে— সেই সুশিক্ষিত জাতি জলকেলির মত সাধারণ আমোদপ্রমোদের জন্য যে একটি জলাশয় রাখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে জলকেলির জন্ম অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাপী থাকিত বলিয়া সংস্কৃত কাব্যে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধৃতীরে যে একটি উন্নত ও সৌখিন জাতির বাস ছিল, এইসব ছোটোখাটো বিষয় হইতেও তাহার খুব পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সন্তরণবাপীটির নির্মাণকোশল থুব চমংকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ স্থাপত্যবিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্ম অণুচ্চ মধ্দ ছিল। অদ্রবর্ত্তী কৃপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতি-রিক্ত জলনিকাশের জন্ম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে ৩।৪ ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মস্থা ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গেই স্থাঁ।ংসেঁতে ভাব দূর করার জন্ম এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (bitumen) প্রলেপ দিয়া, যাহাতে ইহা গড়াইয়া না পড়িতে পারে তজ্জন্ম এক সারি মস্থা পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার

বাহিরে অল্প দূরে চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া আর একটি পাকা দেয়াল আছে। এই দেয়াল এবং শিলাজতুর পাতলা দেয়ালের মধ্যে খালি জায়গাটি কর্দ্দম দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। এই মাটার দেয়ালের মধ্যে জলাশয়ের চারি কোণে শিল্প বা ভাস্কর্যোর জন্ম পোড়া ইটের চারিটি সমান আয়তনের চতুক্ষোণ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইগুলির অন্তিছ এখনও বিভামান আছে। উল্লিখিত পাকা দেয়ালের সমাস্তরাল ভাবে চতুন্দিক্ বেষ্টন করিয়া বহু বাতায়ন-বিশিষ্ট একটি দেয়াল এবং তাহার বাহিরে বারান্দা এবং তৎপরে আর একটি সমাস্তরাল ইষ্টক-প্রাচীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই স্থগঠিত নির্ম্মাণ-কর্মাটিকে স্থরক্ষিত করিবার জন্ম বাতায়ন-বিশিষ্ট প্রাচীরের গায়ে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীর হইতে কয়েকটি ছোট ছোট দেয়াল আড়াআড়ি ভাবে আসিয়া মিলিয়াছে।

এই স্নানাগারে প্রবেশের জন্ম বাহিরের প্রাচীরের উত্তর দিকে একটি, দক্ষিণ দিকে ছইটি ও পূর্বের অন্ততঃ একটি দ্বার ছিল। পশ্চিম দিকেও হয়ত প্রবেশ-পথ ছিল, কিন্তু ঐ দিকের প্রাচীরের অন্তিত্ব লোপ পাওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

সিন্ধু-সভ্যতার তৃতীয় যুগে এই পল্লীতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বভার ভয়ে শৃশু স্থান পূর্ণ করিয়া ভিত্তি শক্ত ্ ও পাকা করা হয়। উত্তর দিকে এক বৃহৎ মোটা দেয়াল ভোলা হয়, এবং দোতলায় যাওয়ার জন্ম সিঁড়ি তৈরী হয়। বন্ধার প্রতিষেধক উপায়-স্বরূপ এইসব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই স্নানাগারে অন্ততঃ একটা উপরতলা ছিল, কারণ উপর হ্বতে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে সিঁড়ি এবং এক প্রান্তে নর্দ্দনা নামিয়া আসিয়াছে। উপরে ঘর না থাকিলে ঐগুলির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই চত্বরের বাহিরের দেয়ালগুলি উপরতলা পর্যান্ত গিয়াছিল এবং উপরেও নীচের ঘরগুলির অনুকরণে ঘর তৈরী করা হইয়াছিল বলিয়া স্থার জনু মার্শাল অনুমান করেন। খননের সময় কাঠকয়লা

ও ভন্ম পাওয়াতে তিনি মনে করেন যে উপরতলায় কাঠের আসবাবপত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল।

এই জলাশয়ের উত্তর দিকে একটি গলির উত্তয় পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (৯३'×৬') ছই সারি স্নানাগার রহিয়াছে; ঐ ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দ্বার এবং পয়ঃপ্রণালী আছে, প্রতি দরে উপরে যাওয়ার সিঁডিও রহিয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার ম্যাকে অকুমান করেন যে এই সকল স্নানগৃহ এখানকার পুরোহিতদের জন্ম ছিল। তাঁহারা উপরতলার প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন এবং সেখান হইতে স্নানাগারে আসার জন্ম সিঁডি তৈরী করা হইয়াছিল।

এই শ্রেণীবদ্ধ স্নানাগারগুলি রাস্তার উভয় দিকে এরপভাবে নির্ম্মিত ইইয়াছিল যে একটি স্নানগৃহের দরজা অন্য স্নানগৃহের দরজার ঠিক সাম্না-সাম্নি নয়। কাজেই এইগুলিতে স্নানার্থীদের প্রত্যেকেরই একাস্তভাব রক্ষা পাইত। বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; আংশিক খননের পর ইহাতে ৫ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুকোণ ইপ্তকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা এবং মঞ্চন্থয়ের মধ্যে আভা-আড়ি-ভাবে ছোট রাস্তা আছে। ঐ ঘরের মেজের মধ্যে ধাতুমল, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পূর্ববর্তী খনন-বিশারদরা অনুমান করিয়াছিলেন যে এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্ম উত্তাপ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা পরে ডাং হুইলারের খননের ফলে ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বিশাল শস্যাগার ছিল।

এই নগরের অন্য এক স্থানে একটি গৃহ-প্রকোর্ছে প্রায় ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি উচু একটু দূরে দূরে সমান্তরালভাবে সাজান ছয়টি ইষ্টকনির্মিত দেয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

<sup>3</sup> Arch. Sur. Rep. 1927-28, p. 70

ডাঃ ম্যাকে অহুমান করেন এই স্থানটি রন্ধনশালা ছিল। কৈছি আমাদের মনে হয় ইহা শস্তভাগুরে ছিল। শস্তভাগুরে যাহাতে স্যাত্সেঁতে ভাব না হইতে পারে সেজগু মধ্যে ফাঁক রাখিয়া সমান্তরাল দেয়াল দিয়া তত্তপরি শস্তাগার নির্মাণ করা হইত এবং তাহাতে শস্তাদি রাখা হইত বলিয়া অনেকে অহুমান করেন। হরপ্পাতেও এইরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে পাহাড়পুর (রাজসাহী জেলা) ও বাণগড় (দিনাজপুর জেলা) প্রভৃতি স্থানেও এইজাতীয় নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন-কোন স্থানে বর্ত্তমান কালেও শস্তাদি রাখিবার জন্ম ইট কিংবা মাটী দিয়া এই প্রকার শস্তাগার নির্মিত হইয়া থাকে।

তান্তপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন সভ্যদেশে রাজকীয় শস্তাগার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সুপ্রাচীন কালের বিভিন্ন লেখা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাজকীয় বিশাল শস্তাগারই দেশের আধুনিক কোষাগার বা ধনভাণ্ডারের (State Bank) কাজ চালাইত। কারণ ঐ যুগে আজকালকার মত ধাতুন্যুদ্রার প্রচলন ছিল না বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। উরদেশের একটি লেখা হইতে জানা যায় সেখানে এক শস্তাগারে শ্রমিকদের ৪০২০ দিনের বেতনের পরিমিত যব (barley) মজুত থাকিত। ঐ দেশেরই আর একটি লেখায় উল্লেখ আছে কোন এক শস্তভাণ্ডারের অধ্যক্ষের উপর বিভিন্নজাতীয় শ্রমিক, যথা—লেখজীবী, কর্ম্মপর্য্যবেক্ষক (overseer). মেষপালক এবং সেচকর্ম্মী (irrigator) প্রভৃতির ১০৯৩০ দিনের মাহিনা দেওয়ার ভার ছিল। রাজকীয় শস্তাগার হইতে শস্ত ধার নিয়া তাহা স্থানসহ আদায় করিবার উল্লেখ্ড উর-এর এক প্রাচীন দলিলে দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরেও এই প্রথাই বিজ্ঞমান ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানেও রাজকীয় কর আদায়ের জন্ম

Mackay F. E. M. Volt, p. 105; Vol II. PL.XLV. f.

শস্থাগার কোষাগারের এক বিশিষ্ট বিভাগ ছিল। ঐখানে শারীরিক শ্রম কিংবা শস্ত-দ্বারা কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মেসোপটেমিয়া কিংবা মিশরে ঐ যুগে নির্মিত শস্তভাগুরের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। স্কৃতরাং ঐগুলির আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে খননের ফলে তান্তপ্রস্তর যুগের বিশাল ছইটি শস্তভাগুর ভূগর্ভ হইতে আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। সমসাময়িক মিশর ও মেসোপটেমিয়ার লিখিত দলিল হইতে এবং ঐ শস্তাগারগুলির অবস্থান হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারাও তৎকালীন ভারতের রাজকীয় কোষাগারের কাজ করিত। অর্থাৎ প্রজারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্ত্য (গম ও যব) দ্বারাই রাজকীয় কর আদায় করিত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত রাজকীয় কৃষিবিভাগও ছিল এবং সেখানে উৎপন্ন শস্ত্য দ্বারা রাজভাগ্যার পূর্ণ কবা হইত। হরপ্পায় শস্তাগারের আয়তন প্রায় নয় হাজার বর্গ ফুট এবং মোহেন্-জো-দড়োতেও প্রায় ১১ হাজার বর্গফুট।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের আর্কিওলজিকেল এড্ভাইসার ডাঃ ( অধুনা স্থার ) মর্টিমের হুইলারের ( Dr R. E. Mortimer Wheeler ) খননের ফলে মোহেন্-জো-দড়োতে হুইটি খুব বিশ্ময়কর জিনিষ আবিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে একটি নগর-রক্ষার উপযোগী হুর্গ ( citadel ) এবং অপরটি সুবৃহৎ শস্তভাগুার ( granary ); এই উভয়টিই এতদিন ধ্বংসস্ত পের অস্তরালে আত্মগোপন করিয়া ছিল। এই সকল অভিনব আবিষ্কার দিন দিনই মোহেন্-জো-দড়োর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাগুার সমৃদ্ধ করিতেছে। ডাঃ হুইলার মনে করেন মোহেন্-জো-দড়ো সহর হুইভাগে বিভক্ত ছিল। নগরের পশ্চিম প্রাস্তুটি কুত্রিম উপায়ে মাটি ভরাট করিয়া এবং কাঁচা ইট দিয়া স্থানটি পার্শ্ববর্ত্তী

<sup>&</sup>gt; Wheeler-Indus Civilisation (1953)-pp. 28-24

সমতলভূমি হইতে ২০ হইতে ৪০ ফুট উন্নত (বপ্রাকার) করা হইয়াছিল এবং তাহাতে নগর-রক্ষার তুর্গ (citadel) নির্মিত হয়। এই ছুর্গ-পরিধিরই উত্তর প্রান্তে বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের কুশান-ষুগের বৌদ্ধস্তুপ মোহেন জো দড়োর মুক্টমণির মত শোভা পাইতেছে। এই ছর্গ-বেষ্টনীর পাদদেশে সুবিস্তীর্ণ নগরের পরিকল্পনা করা হয়। এই নগরের স্থানে স্থানে ৩০ ফুট কিংবা ততোধিক প্রশস্ত রাজপথও আবিষ্ণুত হইয়াছে। তাহাতে বড় বড় চকমিলান বাড়ী রহিয়াছে। কিন্তু উন্নত দেশে তুর্গ-অঞ্চলের বাড়ীগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্টভাবে নির্মিত হইয়াছিল। এই সৌধমালার মধ্যে নগরের প্রধান ধর্মান্তান এবং শাসনাধিষ্ঠান ছিল বলিয়াও ডাঃ হুইলার মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন ফে মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক অস্থান্য দেশের সভ্যতার অমুরূপ এখানেও তুর্গটি কোন ধর্ম্মযাজক শাসকের রাজপ্রাসাদ ছিল। তাঁহার মতে ঐ এলাকায় স্তম্ভবিশিষ্ট পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত প্রাসাদ ও সুপ্রশস্ত স্নানগোরটিই এখানকার শাসন্যম্ভকে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করিবার সহায়তা করে। অধিকস্ক এই বৎসরের খননের ফলে হুর্গের পশ্চিমপ্রান্তে লব্ধ সুবিশাল শস্তভাণ্ডারটি এই ছুর্গই যে শাসনকর্তার আবাসস্থান ছিল, এই মতের পোষকতা করে। সেইজম্মই তিনি হুর্গ, স্নানাগার এবং শস্যভাগোর এই তিনটির সমন্বয় করিয়া তাঁহার এই মত লিপিবন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শস্তভাগুারের কথা লিখিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ইহার প্রাচীর দেখিয়া প্রথমে তুর্গপ্রাচীর বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে নগরের রক্ষাকার্য্যে হয়ত বা ইহা হইতে এইপ্রকার সাহায্যও পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৫০ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া এক বিশাল শস্যভাগুারের ভিত্তি। ইহা উচ্চতায় ২৫ ফুট। উপরে বায়্-চলাচলের রাস্তা ছিল। এই ভিত্তির উপরে মূল শস্তভাণ্ডাই কাষ্ঠনির্দ্মিত ছিল। প্রসিদ্ধ স্থানাগারের সন্নিকটেই এই শস্তভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী সমতপভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইহার পার্শগুলি ঢালু (sloping); বাহির

হইতে দেখিলে অনেকটা তুর্গের মতই মনে হয়। নগবের সমৃদ্ধির সঙ্গে এই শস্তাগারের দৈর্ঘ্য পরে বাড়াইয়া দ্বিগুণ করিতে হইয়াছিল। এই প্রশক্ত উচ্চ ভিত্তির উপরে কাষ্ঠনির্মিত শস্তাগার বা গোলাঘর খুবই আশ্চর্য্যজনক জিনিষ। এই গোলাঘরের ( granary ) কাঠের থামের জন্ম নির্মিত গর্তসমূহ অধুনা লুপ্ত কাঠের কাঠামোর অন্তিত্বের প্রমাণ বহন করিয়া আনিয়াছে। হরপ্লাব চুর্গ-সন্নিকটেও বাবটি শস্তাগার আবিষ্কৃত চইয়াছে। এইগুলির মোট আয়তন মোহেন্-জো-দড়োর একটি শস্তভাগুারেরই আযতনেব প্রায় সমান। সমসাম্যিক এবং একজাতীয় সভ্যতার একই প্রকাব প্রমাণ উভযন্তানে আবিষ্কৃত হওয়ায এই সিদ্ধান্ত নিভান্তই স্বাভাবিক যে সুপ্রাচীনকালে নাগরিক অর্থনীতির উপর এই সকল শস্যভাগুরের প্রভৃত প্রভাব ছিল। তৎকালে এই ভাগুরগুলি রাজকোষ ( State Bank ) ও বাজস্ববিভাগ ( Revenue Authority )-এর স্থায কাজ করিত বলিয়া ডাঃ হুইলার মনে করেন। মোহেন-জো-দড়োর শস্থাগারে বাহির হইতে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া শস্ত আদিলে তাহা ভাণ্ডারের দল্লিকটে নামাইয়া একটা পোড়া ইটের বাঁধানো ভিত্তির উপর রাখা হইছে। এবং পার্শ্বেব দেয়ালেব মধ্যে শস্তাগারে শস্ত বাথিবার জন্য যে ছিদ্র থাকিত তাহা দিয়া কাষ্ঠনিশ্মিত ভাণোরে সঞ্চয় করা হইত :

হরপ্পাতে সারি-সারি-ভাবে বাবটি শস্তভাগুার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির স্মিলিত আয়তন (ক্ষেন্ফল) ৯০০০ বর্গফুটের উপর হইবে। মোহেন্-জো-দডোর সুবৃহৎ শস্তাগারের ক্ষেত্রফলও প্রায় ইহাদের সমানই হইবে।

শাসন-ব্যবস্থা— তামপ্রপ্তর যুগে সিন্ধৃতীরে যে এক বিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শাসন-কার্য্য ধর্ম-গুরুদের দ্বারা অথবা রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত হইত এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে যেরূপই হউক না কেন রাষ্ট্র যে একজন অধিনায়কের অধীনে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজ্য ও নগর রক্ষার জন্ম

সূর্হৎ ছুর্গ যে ছিল তাহারও অন্তিছের প্রমাণ হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো এই উভয় স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। হরপ্লাতে আদি সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২০৷২৫ ফুট উচ্চ কর্দ্দম ও কাঁচা ইটের তৈরী বপ্রাকার ভূখণ্ডের উপর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৬০ গব্ধ লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ২১৫ গজ চওড়া এক সমান্তরাল ক্ষেত্রে এক হুর্গের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৪৫ ফুট প্রশস্ত কাঁচ। ইটের তৈবী এক সুরক্ষিত প্রাচীর দারা ইহা বেষ্টিত ছিল। আদি যুগের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রাচীন বসতির উপব হবপ্পায় নবাগত এক স্থুসভ্য জাতির দ্বারা নগর-রক্ষার জন্ম ইহা নির্মিত হইযাছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই প্রাচীরকে স্থুদৃঢ় করিবাব জন্ম বহির্দেশে পোড়া ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ৪ ফুট চওড়া এই পাকা ইটের প্রাচীরেব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োতেও প্রায় ২০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এক কৃত্রিম মঞ্চের উপর, তাম্রপ্রস্তর যুগের এই তুর্গ অবস্থিত। ইহার উপরে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত বৌদ্ধক্তৃপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। এই ছুর্গ মোহেন্-জো-দড়োর পরম সমৃদ্ধির সময়ে (বা মধ্যবুগে) নির্মিত বিশাল শস্ত ভাণ্ডার ও স্নানাগারের সমসাময়িক বলিয়া ১৯৫০ সালেব খননে প্রতিপন্ন ছইযাছে। ঐগুলির নীচে পূর্ববর্তী যুগের অনেক ঘরবাড়ী ও আসবাব-পত্র ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া আছে। প্রাকৃতিক কারণে জল-সম (water level) অনেক উপরে উঠিয়া আসায় ঐগুলি বর্ত্তমানে জ্বলের নীচে পড়িয়া আছে। ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে ১৯৫০ সালে খননের পর ছইলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ত্র্গ-নির্মাণ-প্রণালী ও তৎসংলগ্ন গৃহাবলীর আহুপূর্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এখানে কোন কৃষ্টি-পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সজবতঃ কোন শাসক-সম্প্রদায়ের অনবচ্ছিন্ন শাসন এখানে বিভাষান ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতায় উদ্ভাসিত যে সব স্থানের চিহ্ন আজ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর স্থান সর্বভার্ম ; কারণ প্রায় ৩৫০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এই ছুইটি নগরী একই সভ্যতা-জননীব যমজ তুহিতা রূপে তুই আছে শোভা পাইত। শিক্ষা, দীক্ষা, সমৃদ্ধি এবং নাগরিক জীবনের আভিজাত্যে তৎকালীন সভ্যজগতে এই উভয় নগরী এক বিস্মাযের সৃষ্টি করিয়াছিল। নগর-পরিকল্পনা, তুর্গ-বিধান, শস্তাগার-নির্মাণ, জল-সরবরাহ, যানবাহন ও পৌর প্রতিষ্ঠানের বিবিধ সুব্যবস্থা ইত্যাদিতে উভয নগরীই সম্পূর্ণ অভিন্ন ও সমকক্ষ। একই সমযে একজাতীয় সভ্যতায় সমুদ্ধ না হইলে এই উভয় নগরীকে শত্রু ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে সমতুল্য বলিয়া সেই ধারণা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে, এবং কোন বিশাল রাজ্যের শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্ম তুইটি রাজধানী নিৰ্মাণ করা হইয়াছিল বলিয়া হুইলার এবং পিগোট্ ( Piggott ) মনে করেন। ছই কেন্দ্র হইতে ছইজন শাসনকর্তা একই প্রকার শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। রাজ্যটি সম্ভবতঃ তুইটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং একই কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের অধীনে ছুই রাজধানী হইতে শাসন চালাইবার ব্যবস্থা ছিল। অথবা উভয়েই সমসংস্কৃতি ও আদর্শ-সম্পন্ন রাজ্যগোষ্ঠীর অস্তর্ভুক্ত থাকিয়া একই পরিকল্পনায় ছইটি কেন্দ্র হইতে স্বতম্ভ্র ও স্বচ্ছন্দভাবে শাসন-কার্য্যের পরিচালনা ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিত। এই উভয বাজ্যে সংযোগ রক্ষা হইত বোধ হয় নদীপথে জল্মানের সাহায্যে। আহম্মদাবাদ জেলার লোথাল নামক স্থানও যে এইজাতীয় সভ্যতার আর একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল, তাহা সম্প্রতি খননের ফলে উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেখানেও যে নাগরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা তত্রত্য প্রশস্ত রাজপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন স্থানাগার, অপরি-ত্ৰুত জলবাহী অসংখ্য পয়:প্ৰণালী এবং পানীয়-জল-সরবরাহকারী জলকুপ ইত্যাদি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারের গুত্রে

আসবাবপত্র এবং সিন্ধু-সভ্যতার চিত্রাক্ষর-যুক্ত শীলমোহর প্রভৃতিও ঐ স্থানের নাগরিক সভ্যতার শ্বৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। পাঞ্চাবের অন্তর্গত আম্বালা সহর হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে রূপার নামক স্থানেও সিন্ধু-সভ্যতার বিবিধ চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে এখানে শাসনকার্য্যের প্রধান নগর ছিল কি না নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন; কিন্তু লোথালে যে শাসন-কেন্দ্র ছিল তাহা নগর পরিকল্পনা এবং পুরাবস্তু পরীক্ষা দ্বারা সম্যক্ কপে উপলব্ধি হইবে।

মোহেন্-জো-দড়োব সুবৃহৎ স্নানাগারের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দৈর্ঘ্যে ২৩০ ফুট এবং প্রস্থে ৭৮ ফুট এক বিশাল প্রাসাদ আবিষ্ণৃত হইয়াছে। ইহা কোন উৰ্দ্ধতন রাজপুক্ষ অথবা প্রধান ধর্ম্মযাজক কিংবা ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের বাসস্থান (College of priests) ছিল বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অমুমান করেন। কিন্তু ইহার স্থাপত্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহার মধ্যে ৩৩ ফুট বর্গের একটি আঙ্গিনা আছে। এই প্রাসাদেব তিনটি বারান্দা এই আঙ্গিনার দিকে খোলা। ইহার "ব্যারাক" (barrack)-এর মত আকার দেখিয়া, এই প্রাসাদ সাধারণভাবের বাসগৃহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন যে বৌদ্ধস্তুপের নীচে হয়ত সিশ্ব-সভ্যতার কোন দেবমন্দিরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। কারণ পীঠস্থানের মাহাজ্ম্যের কথা যুগ-যুগান্ত পর্যান্ত লোকেরা ভূলিতে পারে না, এবং সেইজন্মই এখানেও প্রায় হুই হাজাব বংসরের পুরাতন স্মৃতির মান ক্ষীণ আলোক-রেখার উপর হয়ত নির্ভর করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ-স্তৃপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুদীঘ ব্যবধানের ফলে মা**গুষের** স্মৃতির আঙ্গিনায় কালের পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া কি যে হর্ভেজ প্রাচীর স্ষ্টি করিয়াছে তাহার সংবাদ কি কেহ জানে ? জনশ্রুতি মহাকালের करल विनीन हरेशा शिशाहि। युथाहीन कालत कीर्ग मिनादत्र

Mackay. F. E. M. vol. I, p. 10

ভগ্নাবশেষ হয়ত এখানে বা অস্ত কোথাও ধ্বংসস্তৃপেত্ন অন্তরালে খনিত্রের আঘাতের অপেক্ষায় আত্মগোপন করিয়া পড়িয়া আছে। কতকালে সেই সুষুপ্তির অবসান ঘটিবে কে বলিতে পারে ?

ব্যবসায়-বাণিজ্য-বিষয়েও সুপ্রাচীন সিন্ধুতীরবাসীরা কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিল না। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত শীলমোহর ও চিত্রে দাড়ি, মাঝি, পাল ও মাস্তলবৃক্ত জলযানের (নৌকার) প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজাতীয় জলযানের দৃষ্টান্ত প্রাগৈতিহাসিক মেসোপটেমিয়াতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জল্যানের সাহায্যে সিন্ধৃতীরবাসীরা পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি এবং দেশবিদেশে যাতায়াত বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, বিকানীর পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও বেলুচিস্তানে যাহাদের অপ্রতিদ্বন্দী সভ্যতার সামাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহাদের যানবাহন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নত শ্রেণীর না থাকিলে এই সংস্কৃতি ও শিক্ষা এত সুদুরপ্রসারী হইতে কখনই সমর্থ হইত না। স্থলযান-বিষয়েও তাহারা পরাত্মখ ছিল বলিয়া মনে হয় না। উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দভ দ্বারা বাহনের কাজ চালান হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। শকট চালাইবার জন্ম গরু ও মহিষ ব্যবহার করা হইত। দেশবিদেশে স্থলপথে বাণিজ্য করিবার দ্বন্য সার্থবাছ-পথ ব্যবহৃত হইত। যে জাতির ওজনের এতরূপ বিভাগ ছিল তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে কত পারদর্শী ছিল ইহা দহজেই অফুমান করা যাইতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মুদ্রার পরিবর্ত্তে বিনিম্য-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

<sup>&</sup>gt; Piggott-Prehis. India, p. 176

Nheeler-Ind. Civil, p, 60

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পরাবস্থ (Antiquities)

মোহেন্-জো-দড়োর পুরাদ্রব্যের মধ্যে ভূগর্ভে নিছিত প্রায় পাঁচ হাজার বংসরের পুবাতন খাত্য—যব ও গম—বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। যব পুরাতন মিশরের কবরে পাওয়া গিযাছে। যব ও গম ছাড় খেজুরের বীচিও অতি প্রাচীনকালের দ্রব্যের সঙ্গে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এতছাতীত, আমিষ খাত্যের মধ্যে মেষ, শৃকর ও কৃর্ট প্রভৃতির মাংস সেখানকার অধিবাসীদের খাত্য ছিল বলিয়া স্তব্ জন্মার্শাল অন্তমান করেন। ঘডিয়াল ক্মীর, কচ্ছপ, টাট্কা ও তুঁট্কী মাছ, সমুদ্রের শামুক প্রভৃতিও বোধ হয় খাত্যব্যক্রপে ব্যবহৃত হইত এই সকলের হাড় ও খোলা প্রভৃতি অর্ধ-দয় অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ত্র্ধও সেকালের জনসাধারণেব ব্যবহার্য্য ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খেজুর এবং অন্তান্ত ফল-মূলও তৎকালের লোকদেব খাত্ত ছিল।

অক্সান্ত শস্তের মধ্যে তিল, মটর, বাই প্রভৃতিও উৎপন্ন হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

### ভুলা

এখানে কার্পাদের চাষ করিয়া তুলা উৎপন্ন করা হইত বলিয়া মনে হয়। কার্পাসস্তা-নির্দ্মিত বস্ত্র এখানে পুরাবস্তুর সঙ্গে আবিষ্ণৃত হইয়াছে। স্ট্রাট পিগোট মনে করেন যে সিন্ধুতীরবাসীরা প্রাচীন

# Stuart Piggott-Prehistoric India, p. 155

মেদোপটেমিয়াবাসীদের সঙ্গে এদেশে জাত কার্পাস-নির্ম্মিত জব্যের ব্যবসায় করিত। পরবর্ত্তীকালেও মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় তুলাকে সিন্ধু বলা হইত এবং ইহাই গ্রাসদেশে সিম্পোন্ (sindon) নামে প্রাসন্ধি লাভ করে।

# গ্ৰহণালিত জীবজন্ত

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভারতীয় বিশাল কক্দ্বান্ (humped bull), গরু, মহিষ, মেষ, হস্তী, উট্র, শৃকর, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, কুকুটি প্রভৃতি প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়োতে ছিল বলিয়া অমুমান করা যায়। কুকুর এবং অশ্বের কদ্বালও এখানে রহিয়াছে, কিন্তু উপরের স্তরে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ স্থপ্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কুকুরের প্রাচীনত্বের বিষয় কদ্বাল ছাড়া পোড়া মাটীর এবং পাথরের কুকুরমূর্ত্তি দ্বারা প্রমাণ করার সুযোগ মোহেন্-জো-দড়োতেই আছে। অশ্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রমাণ অভাবধি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেলুচিস্তানের "রণ ঘুত্তৈ" (Rana Ghundai) নামক স্থানে খননের ফলে প্রাকৃ-

# 3 Ibid, p 155

২ গৃহপালিত কুক্টের ব্যবহার সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ বা চট্নগ্রাম হইতে সমগ্র অগতে ছড়াইয়া পডিয়াছে। ইহাই ডার্উইনেব অভিমত এবং সর্ববাদিসমত। বাবতীয় গৃহপালিত কুক্টই শিখাবিশিষ্ট কুক্টের বংশধর। গৃহপালিত শৃকর নবপ্রত্তর যুগে (Neolithic age) স্কইজার্লতে হ্রদবাসীদের (Lakedweller) গৃহে বিভামান ছিল। পরবর্ত্তী কালে তামপ্রত্তর যুগে এশিয়ার মোহেন্ জো-দড়োর সমসাময়িক হুসা, আনাও প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের অভিজের প্রমাণ পাওয়া বায়। নবপ্রত্তর অল্প-ব্যবহারী পলিনেসিয়ার (Polynesia) অধিবাসীদের শৃকর ও কুক্ট এই ঘৃইটি মাত্র গৃহপালিত প্রাণী ছিল। স্কতরাং মনে হয় এশিয়াতে গৃহপালিত জন্তর মধ্যে কুক্রের পরেই শৃকর ও কুক্টই প্রাচীমতম।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের অশ্ব এবং গদ্ধভের অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

#### ৰশ্য ক্ৰম্ভ

হরিণ, বস্থা গরু, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লক, নক্ল, ছুঁচা, ইত্র, কাঠবিড়াল ও খবগোল প্রভৃতির আকৃতি পোড়া মাটা, ফায়েন্স (faience), ব্রোঞ্জ, এবং নরম পাথরের শীলমোহর প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চারি প্রকাবের হবিণের (১। কাশ্মীরী হরিণ, ২। শম্বর, ৩। চিত্রিত হরিণ, ৪। সাধারণ হরিণ) শিং উদ্ধার করা হইয়াছে। ঐগুলি হয়ত কোন ঔষধে ব্যবহারের জন্ম দূর স্থান হইতে আমদানী কবা হইয়াছিল বলিয়া কর্নো স্থায়েল অমুমান

#### 1-1-11-6-2

ঔষধে ব্যবহারোপযোগী শিলাজতুও এখানে পাওযা গিয়াছে; ইহা সচরাচর হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়। ঐ সময়ে আর্দ্রভা দ্রীকরণের জন্মও ইহাব ব্যবহাব হইত। জলেব আর্দ্রভা যাহাতে দ্বে প্রসারলাভ করিতে না পাবে তজ্জন্ম সম্ভবণবাপীর দেযালের গায়ে শিলাজতুর এক ইঞ্চি পুরু প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এখনও

- > E. J. Ross—"A Chalcolithic site in Northern Beluchistan", Journal of Near Eastern Studies, V. No. 4 (Chicago, 1946), page 296
- ২ এক প্রকার নরম পাধর ওঁড়া করিরা ভাহাতে কাচ-জাতীর চক্চকে ব্রের প্রলেশ-সহ আগুনে পূড়াইলে নীলাভ অথবা সব্জ রং-এর ফারেজ তৈরী হয়।

### প্রাত্

ধাতুদ্রব্যের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জ দেখা যায়। ঐগুলি ভারতীয়, কিংবা পারস্থা, আফগানিস্থান, আরব অথবা তিববত দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। স্থাব্ এড উইন্ পাস্বো অসুমান করেন যে সোনা দক্ষিণ ভারত (হায়দ্রাবাদ, মহীশূব অথবা মাদ্রাজ প্রদেশ) হইতে আনা হইযাছিল। মহীশুরের অন্তর্গত কোলার-খনির ও মাদ্রাজেব অন্তর্গত অনস্তপুরের সোনার সঙ্গে মোহেন্ জো-দড়োর সোনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়; কারণ নীলগিবির সবুজ 'আমাজন' নামক পাথরও এখানে দেখা যায়; কাজেই দক্ষিণের সঙ্গে সিমুতীরবাসীদের একটা আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা খুবই সাভাবিক। সোনা দিয়া মালা, টোপ (boss) ইত্যাদি তৈরী হইত। মোহেন্ জো-দড়োডে প্রাপ্ত সোনাব পরিমাণ খুবই কম।

#### রু পা

রূপা সোনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রচুব পরিমাণে দেখা যায। গহনা-পত্র রাখার জন্ম রূপার পাত্র ব্যবহৃত হইত। বডলোকদের গহনার জন্মও রূপাব চল ছিল।

### হ্নীহ্ন

ইথা এখানে তেমন প্রচুব মাত্রায় দেখা যায না। সময় সময় সীসার টুকরা পাওয়া যায়, ঐগুলি হয়ত জাল ডুবাইবার জন্ম খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্যবহৃত হইত। আজমীর, দক্ষিণ-ভারত, আফগানিস্তান অথবা পারস্থা দেশ হইতে সীস। আমদানী করা হইত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

#### ভামা

তাম্রনির্মিত দ্রব্য এখানে প্রচুব পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাজপুতানা, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পারস্থ অথবা মাদোজ হইতে বোধ হয় তামা আমদানী করা হইত। প্রত্নবিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় অমুমান করেন, ইহা হয়ত বাজপুতানা, বেলুচিস্তান অথবা পারস্থ দেশ হইতে আনীত হইযাছিল। মোহেন্-জো দডোতে প্রাপ্ত তামার গুণ বিশিষ্ট তামা আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা এবং হাজারিবাগেও দেখিতে পাওয়া যায়। তামা দিয়া য়ুদ্ধপ্রহরণ, য়ণা বর্শা, ছুরি, খজান কুঠাব এবং নানা প্রকারের গৃহস্থালীর দ্রব্য ও আলম্বার, য়ণা বাসন-কোসন, বাটালি, পাত্র, বলয়, কানবালা, আংটি, মেখলা প্রভৃতি তৈরী হইত।

## GA

পৃথক্ ভাবে টিন মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া যায় নাই। ইহা তামার সঙ্গে মিপ্রিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

### ব্ৰোঞ্জ

তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্কামক নৃতন ধাতুর স্ঠি হয়। ইহা তামার চেযে বেশী শক্ত। মোহেন্-জো-দড়োর ব্রোঞ্চে টিনেব পরিমাণ শতকরা ৬ হইতে ১৩ ভাগ। তামা দিয়া পূর্বের যে সব জিনিষ প্রস্তুত হইত সেই সব—এমন কি ধারাল অস্ত্রশস্ত্রও—পরে এই ব্রোঞ্ দিয়া নির্মিত হইতে লাগিল।

কিন্তু টিন সহজলভ্য নয় বলিয়া ব্রোঞ্জ্ মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পাতে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পাবে নাই। খাঁটা তামার দ্রব্যাদিই পরবর্তী কালেও বহুল পরিমাণে চলিয়াছিল। ব্রোঞ্ছাড়া তামা ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ্ অপেক্ষা একটু নরম অক্সভম মিশ্রিত ধাতুর ব্যবহারও মোহেন্-জো-দড়োতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিশ্রধাতুতে আর্সেনিকের পরিমাণ শতকরা ৩ হইতে ৪২ ভাগ।

মোহেন-জো-দডোতে প্রস্তর অত্যন্ত বিরল। এ স্থানের সন্নিকটে কোণাও প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহাদি-নির্মাণ এবং আসবাবপত্রের জন্ম পাথর অন্ম স্থান হইতে আমদানী করা হইত। সিন্ধু তীববর্ত্তী সাল্কর (Sukkur), কিবপার-পর্ব্বতমালা, কাঠিযাওয়াড় ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থান হইতে সময়ে সময়ে নানা প্রকার পাণর সংগৃহীত হইত। পাণর যে তুপ্রাপ্য ছিল ইহা প্রাচীন কালের একটি যোড়া-দেওয়া পাত্র হইতেই সম্যক উপলব্ধি বরা যায়। সাধারণ পার্থর দিয়া শিল-নোডা, পাশা, ওজন, দ্বার-কোঠর (door-socket); চকমকি পাথর (chert) দিয়া ওজন, পালিশের যন্ত্র, ছুরি; সোপস্টোন (soap-stone) বা নবম পাথর দিয়া মূর্ত্তি ও শীলমোহর ইত্যাদি; পীতবর্ণ জৈদলমীর পাথর দিয়া মৃত্তি, পুজার লিঙ্গ ও পট্ট প্রস্তুত হইত। চুণা পাথর ও স্লেট পাথর নানাক্রপ পাত্র, মুষল, ও লম্বা ওজনের (cylindrical weight) জন্ম ব্যবহাত হইত। নরম শ্বেত পাথর (alabaster) দিয়া জাফরিব কাজ, নানাক্রপ পাত্র ও ছোটখাটো মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী হইত। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ পাথব যেমন স্ফটিক, আকীক (agate), ক্যাল্সিডনি (chalcedony), লাল আকীক (carnelian), জ্যাস্পার (jasper) ইত্যাদি দিয়া মালার দানা ও অন্যান্ত অলঙ্কার-পত্র প্রস্তুত হইত। অন্যান্ত খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গেরিমাটী, সবুজমাটী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্থান্য দ্বিনিষের মধ্যে অস্থি, হস্তিদন্ত, ঝিকুক, ফায়েন্স (farence) বা চীনামাটীর অনুরূপ পোড়ামাটী, এবং কাচজাতীয় বস্তু (vitrified paste) প্রচলিত ছিল।

মোহেন্-জো-দভোতে স্তাকাটার যে বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহা মাটা, শঙ্খ কিংবা ফায়েন্স নির্দ্মিত নানা প্রকারের অসংখ্য টেকো এবং ভূগর্ভ হইতে লব্ধ পাঁচ হাজার বংসরের পুরাতন কার্পাস-স্তা হইতে সহজেই অসুমিত হয়।

### শোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা

এখানে নানাজাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদেব অস্টিকস্কাল প্রভৃতির দারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদও যে বিভিন্ন ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নাই। ইহা প্রমাণ করার পক্ষে বর্ত্তমানে আম্পদের হাতে যথেষ্ট উপাদান নাই; তবে তুইটি প্রাপ্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই পুক্ষেরা বামস্বন্ধের উপর বেষ্টন করিয়া ডান হাতের নীচে দিয়া উত্তরীয় বা শাল ব্যবহার করিত। পরবর্তী কালের বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তিতে এই প্রণালীতে উত্তরীয় পরিধানের প্রথা দেখা যায়। মোহেন্-জো দডোতে কাপ্ডু পরার নমুনা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পোড়া মাটীর পুরুষ মৃত্তিগুলিকে মস্তকাভরণ ও অন্য সামান্য অলঙ্কার ছাঙা প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। তবে এইগুলি দেখিয়া মোহেন-জো-দডোর জনসাধারণও নগ্ন অবস্থায় থাকিত বিলয়া ধারণা করা ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে। যে জাতি সভ্যতার এত উচ্চ. শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল এবং সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা জানিত তাহাদের নিজেদের বিষয়ে এরপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক হইবে। পোড়া মাটীর স্ত্রীমূর্ত্তি মাতৃকামূত্তি বিংবা শক্তিময়ী মাতৃদেবীর ( Mother Goddess ) প্রতীক বলিয়া মনে হয়। ইহাদেব কটিবন্ধে এক টুকরা বন্ত্র প্রদর্শিত বহিয়াছে। ব্রোঞ্-নির্মিত নানা আভরণ-সচ্জিত নর্ত্তকীমৃত্তিটি নগ্ন অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অমুমান করেন, নর্ত্তকীরা নাচের সময়ে গহনাপত্র ছাড়া অন্থ কোন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত না। তবে বাহিরে যাওয়ার সময়ে হয়ত ভাহারা নগ্ন অবস্থায় বাহির হইত না। এই অফুমানের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই ব্রোঞ্জু নর্তকী যদিও আমরা নগ্ন অবস্থায় দেখ্নি, তথাপি ইহা যে তখনকার দিনের নর্ত্তকীদের অবিকল প্রতীক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নগ্ন মূর্ট্বি ও চিত্র সভ্যুক্তগতের বহু স্থানে পুরাতনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত শিল্পীর হাত দিয়া রূপ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান কালে ইউরোপেও ভাস্কর্য্য

ও চিত্রকলায় বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তৈরী অনেক নগুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দেখিয়াই সামাজিক বস্ত্র-ব্যবহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অধুনা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কিংবা অন্য মর্ত্তি পূজা বা অলঙ্করণের জন্ম প্রস্তুত হয় সেগুলিতে শিল্পীরা বস্ত্রপরিহিত অবস্তা প্রদর্শন করেন না। তারপর গৃহস্বামারা ঐসব মৃত্তিকে কাপড়চোপড গহনাপত্র পরাইয়া সাজাইয়া রাখেন। ত মৃত্তিগুলি যদি মাটাব নীচে হইতে পাঁচ শত বংসর পরে উঠাইয়া নগ্র অবস্থায় পাওয়া যায় তবে বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণ কিংবা ইহার এক শ্রেণীর উপর নগ্নভার অপবাদ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

পুরুষদের মধ্যে কেথ কেথ দাড়ি-গোঁফ রাখিত, আবার কেথ কেথ প্রাচীন আকাদ-( মেসোপটেমিয়া )বাসী শেমীয়জাতির মত উপরের ওষ্ঠ কামাইয়া ফেলিত। মাথার চুল লম্বা করার নিয়ম ছিল। ঐগুলি পশ্চাদিকে সুন্দর খোঁপায় বিহাস্ত করা হইত।

মন্তকের সম্মুখদিকে চুলের উপর সোনার কিংবা স্থতার ফিতা বা বেষ্টনী থাকিত। এইরূপ স্বর্ণ-বেষ্টনী মোহেন্-জো-দডোতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। চুলগুলিকে টুপীর মত সাজাইয়া পশ্চাদ্দিকে খোঁপায় বিশ্বস্ত করার নিয়মও পোড়ামাটার পুতুলে দেখিতে পাওয়া যায়।

চুলের বেণী বাঁধিয়া শিথিল ভাবে কবরী-বিন্যাসের প্রমাণও নর্ত্তকী মূর্ত্তি হইতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কিংনা উফীসভূল্য বা বাটীর মত খোঁপাও সিন্ধৃতীরবাসাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুক্তকেশে কিংবা বেণীবিস্থাস করিয়া থাকার রীতিও নারীজাতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

> মোহেন্জো-দডোর হুপ্রাচীন অধিবাসীদের লায় লম্বা চুল বাধার প্রথা এথনও সিন্ধুপ্রদেশের বর্তমান অধিবাসীদেব অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া ধায়।

#### গ্ৰহ্মাপত

কালাম্যায়ী মূল্যবান্ গহনাপত্র সকলেরই পুব আদরের সামগ্রা, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের নিকট গহনাপত্র বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল। হার, চুলের ফিতা, বলয় ও আংটি গ্রীপুক্ষ উভয় জাতিই বাবহার করিত। মেখলা, কানের তুল বা কানবালা, পায়ের মল ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য ছিল। ধনী লোকদের গগনা সাধারণতঃ সোনা, রূপা, ফায়েল, গছদন্ত ও ম্ল্যবান্ পাথর দিয়া ভৈরী হইত। দরিদ্রের গহনাপত্র শাঁখা, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ্ এবং পোড়ামাটী দিয়া প্রস্তুত হইত। মেখলাগুলিতে লম্বা নলের মত মালার লহর থাকিত। ঐ লহরগুলি তামা কিংবা ব্রোঞ্জের ফাঁড়ির (spacer) ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইতে হইত এবং উভ্য সামান্থে তুইটি মুখসাজ (terminal) থাকিত।

কণ্ঠহারের অসংখ্য ছিন্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে নানাপ্রকারের লম্বা ও গোল দানা দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে সচরাচর যে সব মালা দেখা যায় তন্মধ্যে লম্বা নলাকৃতি (barrel-shaped), গোলাকার, দন্তুরচক্র (cog-wheel) ইত্যাদি নম্নাই প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখা, হাড়, পালিস পাথর, কাচজাতীয় মণ্ড (paste) এবং পোড়ামাটী প্রভৃতি দ্বারা তৈরী হইত। উজ্জল মূল্যবান্ পাথর দিয়া সময় সময় যে মালা প্রস্তুত হুইত তাহার দৃষ্টান্তও ভুরি ভুরি আছে।

বলয় সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখা, ফায়েন্স ও পোড়ামাটী নিয়া তৈরী হইত। বলয় বোধ হয় এক হাতে (বাম হাতে) বাছ হইতে কক্তি পর্যান্ত ব্যবহৃত হইত। এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ্-নির্মিত নর্তকীমূর্তি হইতেই ইহার জাজ্জন্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও ভারতবর্ষে গুজরাট ও রাজপুতানার কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ ভাবে বলয় কিংবা চুড়ি পরিতে দেখা যায়। শৈশবে কোন কোন পল্পীপ্রামে চামার জাতীয় স্ত্রীলোকদের হাতে বছসংখ্যক চুড়ি দেখিতাম। ইহারা বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশ হইতে আগত। হাতের কজি হইতে কমুই পর্য্যন্ত ইহারা চুড়ি পরিয়া থাকিত, বগল পর্যান্ত নয়।

আংটিগুলি খুব সাধারণ রকমের ছিল। তামা, রূপা প্রভৃতি আংটি-তৈরীর জন্ম ব্যবহৃত হইত।

#### যান-বাহন

মোহেন্ জো-দড়োর দ্বিচক্র-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র "মৃচ্ছকটিকা" (মাটার গাড়ী) ও হরপ্পার তাম শকটিকা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে এখানে বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত ছই চাকার গরুর গাড়ী ও একা গাড়ীর মত যানই সুপ্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাল আমদানীরপ্রানির জন্ম সিন্ধুতীরবাসীরা উট, ঘোড়া ও গাধার সাহায্য লইত বলিয়া ডাঃ ছইলার মনে করেন।' যদিও সুদূর অতীতে অধ্বের অন্তিদ্বের প্রমাণ এখানে পাওয়া গায় নাই, তথাপি বেলুচিন্তান প্রভৃতি দেশে ঐ যুগেও অধ্বের অন্তিদ্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে এখানেও অশ্ব বিভ্রমান ছিল। জলপথেও যাতায়াত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। তাহা নৌকার সাহায্যে সম্পন্ন হইত।

#### SE\*E

অন্ত্রশন্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, খড়া, তীব, ধনুক, মুষল ও বাটুল (sling) দেখিতে পাওয়া যায়। তরবারি তখন এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ প্রথমে পাওয়া যায় নাই। আত্মরক্ষার জন্ম কবচ, শিরস্তাণ ও জজ্ঘাত্রাণ কিংবা অন্য কিছুর চিহ্ন বর্তমান নাই। দস্তুর বুর্শা (টেটা), লম্বা কুঠার ও তরবারি গঙ্গাযমুনা-উপত্যকায় ও

### > Wheeler-Indus Civilisation, page 60

মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গেরিয়া প্রভৃতি স্থানে খুব প্রসার লাভ করিণাছিল। সিদ্ধু-সভ্যতার যুগে এইপ্রকার দন্তর বর্শার অন্তিত্বের কোন প্রমাণ অভাবিধি পাওয়া যায় না, কিন্তু তরবারি যে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ এখানে কয়েক বৎসর খননের পর আবিষ্কৃত হইয়াছে। গদ্ধি-উপত্যকায় সাধারণতঃ ত্বই শ্রেণীর কুঠার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার দেখিতে খর্বাকৃতি কিন্তু খুব পুক ও ৮ওড়া। দ্বিতীয় প্রকার কুঠার দেখিতে লম্বা ও অপেক্ষাকৃত সরু।

বর্শাগুলি আদিম যুগেব মত পাতলা এবং চওড়া। এইগুলির মধ্যভাগে কোনও শিরা (midrib) নাই। গর্ত্তের পরিবর্ত্তে ইহাতে হাতল লাগাইবার লম্বা লেজ ছিল। ডাঃ ম্যাকে দেখাইযাছেন ইজিপ্ট ও সুমেরে খ্রীঃ পুঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বেই বল্লমে মধ্য শিরা ও গর্ত্তের উদ্ধাবন হইয়াছিল।

তামা কিংবা ব্রোঞ্ দিয়া সূক্ষ্ম তীরের ফলা প্রস্তুত করা হইত।
এখানে তিন প্রকারের মুখল দেখিতে পাওয়া যায়। পাথর কিংবা
তামা দিয়া ঐগুলি নির্মিত হইত। এই তিন প্রকারের মধ্যে নাশপাতির
আকৃতি-বিশিষ্ট মুষলই বহুল পবিমাণে দেখা যায়।

বাঁটুল বা ফিঙ্গার গুলি বা গুটিকা গোল কিংবা ডিস্বাকার হইত।

# গ্রহের দ্রব্য-সম্ভার ও তৈজসপত্র

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পাথর, ধাতু ও মাটীর জিনিষই প্রধান। চক্মকি পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার ও পাথরের হলমুখ (plough share) দেখা যায়। থালা, বাটা, পাত্র, প্রসাধন-পেটিকা, পালিস যন্ত্র, রংদানি (palette) এবং ওজন প্রভৃতি পাথর দিয়া তৈরী হইত। এইসব সাধারণতঃ নরম মর্ম্মর (alabaster), চুণা পাথর কিংবা শ্লেট পাথব দিয়া প্রস্তুত হইত।

Mackay—Futher Excavations at Mohenjodaro (F. E. M.) vol. 11 pls. cxiii, 8; cxviii, 9; cxx. 17.

#### (867 A)

এখানকার ওক্ষন সাধারণতঃ চক্মিকি পাথরের। এইগুলি দৈর্ঘ্য, প্রস্থান্ত ও উচ্চতায় প্রায় সমান। চকমিকি পাথন থুব শক্ত ও সহজে ক্ষমপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া ওজন প্রস্তুত কনাব পক্ষে উপযুক্ত। কাল ধুসর প্রেট পাথরেব লক্ষা (barrel-shaped) ওজন এলাম-দেশের (Elam) ও মেসোপটেমিয়ান (Mesopotamia) মত এখানেও পাওয়া যায়। বড বড ওজনগুলি মন্দিবাকৃতি এবং এইগুলির নেমিতে ক্ষজু দিয়া ঝুলাইবার জন্য ছি দ থাকিত। মিঃ হেমি-র (Mr Hemmy) মতে এই ওজনগুলি এলাম ও মেসোপটেমিয়ান ওজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিভূল। এইগুলিব পরিমাণ পর্নাক্ষা কবিলে দেখা যায় সুসার (Susa) ওজনেব মত প্রথমতঃ ছিগুণিত যথা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩১, ৬৪, কিন্তু তৎপবে দশগুণোত্তর—যথা ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০ ইত্যাদি। সর্ব্বসাধানণ প্রথমণা ১৬ = ১৩ ৭১ প্রাম কিংবা ২১১ ৫ প্রেনের সমান।

# মাপকাঠি

এখানে দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্ম বোধ হয় ছই প্রকার কাঠি ব্যবহার কবা হইত। একপ্রকার ছিল বর্ত্তমান ফুটেব মত। প্রায় ১৩ ২ ইঞ্চি লম্বা; অন্য প্রকার ছিল হাতের মত প্রায় ২০ ৫ ইঞ্চি। এই মাপের একক আবার দশনিকে বিভক্ত ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ফুটেব মত মাপ প্রাচীন মিশবে এবং ইংলণ্ডে মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে হাতের মাপ বেবিলোন, এশিয়া মাইনর এবং মিশর প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত।

## থাকু, ফায়েন্স ও মৃৎ-পান

ধার্তুপাত্র মোহেন্ জো-দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। অঙ্গরগে-দ্রব্য

> Wheeler-Ind. Civil., pp 61-62

রাখার জন্য ছোটখাটো পাত্র তৈনা করিতে ফায়েন্স ব্যবহার করা হইত। অবশিষ্ঠ দ্রব্যের শতকরা নিবানক্ষইটি মুন্ময়। মুন্ময় পাত্রেন মধ্যে নৈবেছ্য-পাত্র (offering stand), গেলাস, মালসা, ডাবন, পেযালা, বাটা, থালা, গামলা, কড়া, বেকাবি, শনা, ছোট ভাঁড়, হাতা, পাত্রাধার, উত্তাপক যন্ত্র (চুল্লা) (heater), মট্কা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উৎসর্গ-পাত্র বা নৈবেছ্য-পাত্র হয়ত দেবতাব কিংবা মুত্রান্তির উদ্দেশ্যে বলি বা উপহারের জন্ম ব্যবহৃত হইত। মেসোপটোর্নিয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্-জো দড়ো ও হরপ্পাতে বড় পেযালাগুলির সংখ্যা হাজার হাজার; কৃপ কিংবা ঢাকা নদ্দামা অথবা রাস্তার পাশে এইগুলি স্তুপাকারে পড়িয়া আছে। ইহাতে মনে হয় এইগুলি পানপাত্রঝাপে ব্যবহৃত হইত, এবং আজকালও যেমন মাটীব পাত্র হিন্দুরা একবাবের বেশী পানাহাবের জন্ম ব্যবহার করেন না, তৎকালেও বাধ হয় এই প্রথাই ছিল। সম্ভবতঃ উৎস্বাদি-উপলক্ষে আমন্ত্রিত্দের প্রত্যেককে একটি করিয়া পানপাত্র দেওয়া হইত। সেই জন্মই এইগুলি এত অধিক সংখ্যায় স্থানে স্থানে দেখা যায়।

উত্তাপকে বা চুল্লাতে অসংখ্য ছিদ বহিষাছে। স্থার অরেল্ স্টাইন বেল্চিস্তানে এরূপ ক্ষেক্টি নমুনা পাইসাছেন। সেগুলিব ভিতরে ছাই লাগিয়া আছে। ইহাতে প্রমাণ হয় এগুলি চুল্লী ছিল। কিন্তু ঐগুলি ছাক্নি বা ঝাঁজর ছিল বলিষাও অনেকে অনুমান করেন।

বড় বড় মৃদ্ভাগুওলিকে ত্ই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী তৈল, জল ও শস্তাদিব ভাঁড়ার বা আধাব হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অন্যশ্রেণী মৃতব্যক্তিব উদ্দেশ্যে প্রেত-বলির নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।

### চিত্ৰকলা

মোহেন্-জো দড়ো ও হরপ্পার মৃৎপাত্র চক্রনির্মিত এবং খুব মস্থা।
কোন কোন পাত্রের গায়ে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। পোড়া
পাত্রের গায়ে গাঢ় লালের উপর কাল রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র, যথা—

অন্যোক্তদেক বৃত্ত (intersecting circles), ত্রিভুজ, চতুভুজ, পাত্র, বলয়, চিকনি, মৎস্থশল্ক, বৃক্ষ, লতা, পাতা, কলাগাছ ইত্যাদি আঁকা আছে। বক্সছাগ ব্যতীত জীবজন্তুর ছবি খুব কম; যাহা আছে, তাহা বেলুচিস্তান হইতে আমদানী হইয়াছে বলিয়া স্তব্ জনু মার্শাল অনুমান করেন। লালের উপর কাল চিত্র পূর্ব্ব-বেলুচিন্তান ও সিন্ধু-উপত্যক। এই উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর চিত্র স্থল এবং অপবিপক। পক্ষান্তরে বেলুচিস্তানের চিত্র সূক্ষ্ম ও স্থানর। মোহেন্-জো-দডোর মৃৎশিল্প তেমন উন্নত প্রণালীর নয়। এই অপরিপক শিল্প দেখিয়া যদি কেহ ইহা খুব আদিম সভ্যতার সূচক विनया मत्न करतन जर्व जून श्रेर्त । देश निन्नी-विरम्सिव ज-भात-দর্শিতা বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ মোহেন্-জো-দড়োর মুৎপাত্র সর্বেরাচ্চ ও সর্ব্ব-নিম্ন স্তরে অবিকল এক রকম। ইহাতে বুঝা যায় এখানকার মুংশিল্প শত শত বংসর যাবং সমানভাবে চলিতেছিল এবং সেইজগুই নমুনার কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধিত হয় নাই। লালের উপর কাল চিত্র ছাড়া (১) কাচের মত উজ্জ্বল. (১) ক্ষোদিত এবং (৩) বহু বর্ণ বিশিষ্ট মুৎপাত্রও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মুৎপাত্রে বহু বর্ণের সমাবেশ-প্রণালী এখানে বড়ই চমৎকার। পীতাভ রংয়ের উপর কাল এবং লাল রং করা হইত। নানারূপ রঞ্জন-প্রণালী বেলুচিস্থান কিংবা মেসোপটেমিয়াতেও ছিল; কিন্তু এহ বর্ণবিস্থাস ঐ সব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর মাটা পোডাইয়া কাচের মত করিয়া বর্ণবিক্যাস-প্রণালী মোহেন্-জো-দড়োর যুগে পৃথিৰীর অক্ত কোথায়ও জ্ঞাত ছিল না ৷ কাচবং মাটীর উপর নিপুণ রঞ্জন-কৌশল ঐ যুগে একমাত্র স্থুসভ্য সিশ্বুতীর-বাসীদেরই জানা ছিল। সেইজন্ম ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মনে বিষ্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

অন্তান্ত গৃহসামগ্রার মধ্যে টাকুয়া বা টেকো ( শঙা, ফায়েজ ও মৃত্তিকা-নির্মিত ), গাত্রমার্জনী ( flesh rubber ), কুন্তকারের পিটনী

(dabber), পিঠার ছাঁচ, ঢাকনা ও পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। प्रुठ, চুলের কাঁটা, চিরুনি, অঞ্জন-শলাকা ও গৃহের সাজসজ্জাব উপকরণ প্রভৃতির জন্ম হাড়, শাঁখ ও হাতীর দাঁত; এবং মূল্যবান বাসন-কোসন, কুঠার, করাত, ছুরি, বাটালি, ক্ষুর, চুলের কাটা, সূচ, বেধনী ( awl ) ও বড়শি প্রভৃতির জন্ম তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হইত। বড়লোকের বাড়ীতে কাঠের কিংবা বেতের চেয়ার এবং টেবিল ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ সৈন্ধবলিপির মধ্যে শ্রীযুক্ত স্মিথ্ও গ্যাড্ উক্ত উভয় চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। শিশুদের খেলনার মধ্যে বুমবুমি, বাশী, পাখার খাঁচা, স্ত্রী-পুরুষের মূর্ত্তি, পশুপক্ষী ও গাড়ী প্রভৃতি সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। এগুলি পোডা মাটীর তৈরী। 'মুচ্ছকটিকা' বা মাটীর গাড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতে পাবে যে ইহা ভারতীয় চক্রযানের প্রথম নিদর্শন। এইকাপ গাডী উর-এর (Ur) (মেসোপটেমিয়া ৩২০০ থ্রীঃ পুঃ) এক প্রস্তরফলকে অঙ্কিত আছে। প্রাচীন আনাউ-এর ( Anau ) চক্রচতুষ্টয়-যুক্ত এক "মুচ্ছকটিকায়"ও (wagon) এইরূপ নমুনা দেখা যায। মোহেন্-জো-দড়োর মাটীর গাড়ীর সঙ্গে আধুনিক সিন্ধুদেশীয় যানের এবং হরপ্পার ভাত্রনিশ্মিত ক্রীডাশকটিকার সঙ্গে তত্তত্য একার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। থেলার জন্ম তাহারা শক্ত ও নরম পাথরের ছোট গুলি ( মাববল ) এবং পাশা ' ( অক্ষ ) ব্যবহার করিত।

১ বেদেও অক্ষ বা দৃতেক্রীডাব ভূবি ভূবি উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে বণিত অক্ষ বিভীতক-দারা ভৈরী হইত। কিন্তু মোহেন্-জ্যো-দড়োতে প্রাপ্ত অক্ষ বা পাশা, পাথর কিংবা পোডা মাটার তৈরী। ইহারা প্রায়শঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় সমান। 'দান' গণনার জন্ত ইহার ছয় দিকে এক হইতে আরম্ভ কবিয়া ছয় পর্যান্ত ক্ষুত্র ক্র থাকিত। বৈদিক আধ্যদের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীদের অক্ষ্রীডা বিষয়ে সাম্য দেখা গেলেও উভিয়ের অক্ষের আফ্র্যকিক উপাদানে এবং ক্রীডা-প্রণালীতে কোন পার্থক্য ছিল কিনা বলা কঠিন।

আজকাল ভারতবর্ষে লম্বাধরণের যে পাশা দেখিতে পাওয়া যায়,
মোহেন্-জো-দড়োর পাশাগুলি ঠিক সেরপে নয়। ঐগুলি অনেকটা
' আধুনিক বিলাতী পাশার মত। মাটী, শাঁখ ও পাথরের তৈরী ছোট
শিবলিক্ষেব মত অসংখ্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি পাশা
কিংবা দাবা জাতীয় খেলার 'গুটিকাক্মপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া কেহ
কেহ অকুমান করেন। আবার স্থাব্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন মূলতঃ
ঐগুলি বড় বড় শিবলিক্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ, এবং শরীরে মাত্লির মত
ব্যবহৃত হইত।'

## শিল্প ও ললিভকলা

শিল্প ও ললিতকলার প্রচ্র উপাদান যদিও এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই তথাপি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র এবং খেলনা প্রভৃতি হইতে ইহার একটু আভাস পাওয়া যায়। সিন্ধৃতীর-বাসীদের ঘরগুলি খুব সাদা-সিধে ধরণের ছিল। তবে আভিজাত্য-মূচক

১ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "চত্রক" ক্রীডার উল্লেখ আছে। ইহা বোধ হয় পাশা-যুক্ত দাবা খেলারই নামান্তর। ইহাতে যুদ্ধের অফুকরণে উভয় পক্ষে গজ, অব রথ ও পদাতি এই চারি-অক-বিশিষ্ট সৈন্ত লইযা খেলা হইত। এই খেলাব ছকেব নাম ছিল 'অষ্টাপদ', কারণ ঐ ছকে প্রতি দিকে আটিট কবিয়া সমগ্রে (৮৮৮) চৌষটিটি ঘর থাকিত। মোহেন্-জো-দডোতে খেলার ছকে আখুনিক দাবা বা শতরঞ্জ খেলার ছকের মত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ মুৎপাজের গাযে দাবার ছকের অফুকরণে চতুক্ষোণ ঘর অঞ্চিত বহিয়াছে দেখিতে পাওযা যায়। ঐগুলির মধ্যে অবিকল আধুনিক ছকের মত পর্যায় ক্রমে সাধারণতঃ একটি সাদা ঘরের পর একটি ঘর চিজ্রিত রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের চতুবন্ধ থেলার বিষয় 'চতুবন্ধ-দীশিকা' প্রভৃতি সংস্কৃত-ব্রন্থে রণিত আছে। ঐচিস্তাহ্বণ চক্রবর্তী লিখিত Sanskrit works on the game of chess ( I. H. Q., XIV. 75-9 ) দ্রাইবা।

₹ M. I. C., Vol I, p. 89.

স্নানাগার, পয়:প্রণালী, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সম্তরণবাপী প্রভৃতি ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদের জন্ম প্তার কাপড়, মাধার ফিডা, গলার হার, গায়ের শাল, হাতের চুড়ি ও আংটি ব্যবহৃত হইত।

নানারাপ কারুকার্য্যপূর্ণ গজদন্ত, অস্থি ও শঙ্খ-নির্মিত চতুক্ষোণ ও নলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কাঠি আবিষ্ণৃত হইয়াছে। ঐগুলির কোন কোনটি দেখিতে বর্ত্তমানে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে প্রচলিত অস্থি-নির্মিত পাশার মত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কাঠির বিভিন্ন পার্শ্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন চিক্লের পরিবর্ত্তে একই নমুনা থাকায় ঐগুলিকে পাশা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। ঐগুলি বোধ হয় গৃহের সজ্জাদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

সিন্দুক, পেটিকা ও অন্থান্য মনোরম কাষ্ঠ-দ্রব্যাদি খচিত করিবার জন্য শন্ধা, শুক্তি, অন্থি ও গজদন্তের বৃত্ত, অর্জবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুকোণ, আয়ত, তির্য্যগ্-আয়ত, যব এবং পত্রাদির আকৃতি-বিশিষ্ট অনেক মন্দ্রণ ছোটখাটো জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেশবিন্থাদের জন্ম গজদন্ত-নির্দ্দিত মনোরম চিরুনিও যে এখানকার লোকেরা ব্যবহার করিত তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার-পত্র জড়োয়া করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নানারূপ সুন্দর স্কুন্দর জিনিষও পাওয়া গিয়াছে। এই সব দ্রব্যে সিন্ধুতীর-বাসীদের অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

### ÉŢ

ভাস্কর্যোও যে সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল তাহা ঐথানে লব্ধ চূণা পাশরের ত্রিপত্রমৃক্ত উত্তরীয়-ধারী বৃহৎ যোগিমূর্তি, উত্তরীয়-পরিহিত এক ধ্যানিমূর্তি, শাক্রা ও কবরী-বিশিষ্ট এক মন্তক এবং বৃষমূর্তি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী বৃগের ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাষ্ক্ত বৃদ্ধমূর্তিতে মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত উক্ত ভঙ্গিবিশিষ্ট উত্তরীয়পরিহিত প্রস্তরমূর্তির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

# প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো

## (a)

সিদ্ধু উপত্যকার অক্ষর-মালা নানা প্রাণী ও বস্তুচিত্র হইতে উদ্ভুড হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শীলমোহরে অক্ষর-পঙ্জিতে মৃত্যু ( যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর-ধহুকধারী, শৃঙ্খলিত, মল্ল, ক্রীড়ারত চক্রারোহী প্রভৃতি), মৎস্থা, হংসা, পতঙ্গা, বৃক্ষা, লতা, পাতা, যব, চেয়ার টেবিল, তীর, ধনুক, চক্র, মন্দির প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। কো কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সময়কার আদি এলাম ( Proto-Elamitic ), প্রাচীন স্থুমের, ক্রীড ( Crete ) ও মিসরের চিত্রলিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিছে পাওয়া যায়। পোলিনেশিয়ার (Polynesia) ইষ্টার আয়ল্যাও ( Easter Island ) নামক দ্বীপের লেখার সঙ্গে এখানকার শতাধিব অক্ষরের হুবন্থ মিল আছে বলিয়া হাক্লেরী দেশীয় লেখক শ্রীযুক্ত হেভেনি ( Hevesy ) মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইপ্তার আয়ল্যাগু-(Easter Island)এর অক্ষর কাষ্ঠফলকের উপর কোদিত রহিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এই সব ক্লোদিত হইয়াছিল কেহই কিছু বলিতে পারে না। তত্ত্রত্য আধুনিক অধিবাসীরা ঐ অক্ষরের অণু-মাত্রও বৃঝিতে পারে না বলিয়া উক্ত লেখক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এত দূরবর্তী স্থানদ্বয়ের লেখার এই অন্তুত সাদৃশ্যের কোন সম্ভোষজনক কারণ আজ পর্য্যস্ত কেহই আবিদ্ধার করিতে পারেন নাই; তবে ইষ্টার আয়ল্যাগু.-( Easter Irland )এর কাষ্ঠফলকের लिश कराक में जिसे दानी थातीन हरेरव ना। शकास्तर सारहन-জো-দড়োর লেখা প্রায় পাঁচ হাজার বংসরের পুরাতন: এত দীর্ঘকাল

<sup>». &</sup>quot;Sur une E'criture oce'anique paraissant d' Origine ne olithique," par M. G. de Hevesy. Extrait du Bulletin de "Societe Prehistorique," Française, Nos. 7-8, 1988.

পরে ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ডে (Easter Island) সিন্ধৃতীরের অক্ষরমালার প্রচলন দেখিতে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাবিবার বিষয়। মোহেন্জো-দড়োর লেখা চিত্রমূলক হইলেও ইহাতে প্রকৃত চিত্র খুব অল্পই দেখা যায়; মংস্থা, মন্থ্য ও তার-ধন্নক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ছাড় অস্থা চিত্র বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। লিপিকুশলতা অনেকট অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট দেখা গেলেও মেসোপটেমিয়ার কীলকাকৃতি লিপির মত একেবারে অচলপ্রতিষ্ঠ (stereotyped) হয় নাই। এখানকার লেখা পাথরের শীল-মোহরে, তামার বা ঝোঞ্জের ফাকেও পোড়া মাটার উপর শীলমোহরের ছাপে এবং মৃন্ময়পাত্রের গায়ের দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্লাতে এই সকল বস্তা ও শক্ত চক্চবে মাটার (vitrified clay) বলয়ে এই লেখা অক্ষিত রহিয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার মত এখানে মৃংফলকে চিঠিপত্র ও দলিল লেখ হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে সম্ভবতঃ দৈনন্দিন লেখার জন্য ভোজপাতা (ভূর্জপত্র), তালপাতা অথবা ইষ্টার আয়ল্যাণ্ডের মত কাঠ ব্যবহৃত হইত। এইগুলির প্রচলন থাকিলে সময়ের আবর্ত্তনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অমুমান করেন।

প্রীযুক্ত সিড্নী শ্মিণ্ এবং প্রীযুক্ত গ্যাড্ মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষরমালায় ৩৯৬টি চিহ্ন রহিয়াছে বলিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে সর্বতোভাবে নির্ভুল তাহা বলা যায় না। এই লেখার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই একটি মূল চিহ্নকে সামান্ত পরিবর্ত্তন-দ্বারা স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা—এক মংস্ত-চিহ্ন হইতে ক্, ক্, ক্, ক্লি, ক্লি, ক্লি, ক্লি, ইত্যাদি চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শীল-মোহরের লেখায় সংযুক্ত বর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়, যেমন শ্লাপ্রের দেখার উৎপত্তি ইত্যাদি একই নরচিহ্ন হইতে অন্তান্ত চিহ্ন বা অক্ষরের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থানে স্থানে অক্ষরের মধ্যে কুড কুড সরল রেখা দেখা যায়।

# প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

স্বরবিস্থাস বা উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ঐগুলির প্রয়োগ হইত পলিয়া মনে হয়। এই যুগের অস্থাস্থ দেশের লেখায়ও এই সংযোগ ও রূপান্তর-বিধান অল্প-বিস্তর দেখা যায়। কোন কোন শীলমোহরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র রেখা ক্লোদিত রহিয়াছে। এগুলি উর্দ্ধসংখ্যায় বারটি পর্য্যন্ত দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন ঐগুলি সংখ্যাজ্ঞাপক; কিন্তু স্তার্ জন্ মার্শাল্ এই সকলকে সংখ্যা-জ্ঞাপকের পরিবর্ত্তে ধ্বনি-স্ফুচক বলিয়া মনে করেন।' এই স্থানের লেখা সাধারণতঃ ডান হইতে বাম দিকে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে এক পঙ ক্তি ডান হইতে বামে এবং পর পঙ্জি বাম হইতে আরম্ভ করিয়া ডান দিকে লিখিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।<sup>২</sup> হরপ্লায় কাল মর্ম্মরের একটি শীলমোহরে তিনটি কিনারায় লেখা রহিয়াছে; প্রথমতঃ ঐ শীল-মোহরের উপরের দিকে বাম হইতে ডান সীমার শেষ পর্য্যস্ত এক পঙ্ ক্তি লিখিত হইয়াছে। তারপর সেই লেখা বাদ দিয়া দ্বিতীয় পার্শ্ব ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে পঙ্ক্তি আরম্ভ করিয়া শেষ সীমায় পুনরায় ইহার তৃতীয় পার্থ ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে লেখা হইয়াছে, যথা---



শীলমোহরের লেখা উল্টাভাবে ক্লোদিত হইয়া থাকে স্তুতরাং শীলমোহরে বাম হইতে লেখা থাকিলে ছাপ দিলে ইহা ডান হইতে বাম দিকে পড়িতে হইবে। এই লেখায় যে রীতিমত একটা বর্ণমালার

M. I. C., Vol. I, p. 40

M.I.C., Vol. III, Pl. CIX, Seal No. 247

উদ্ভব হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে এত অসংখ্য চিহ্নের আবশ্যকতা হইত না। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনিব্যঞ্জক (phonetic) আর কতকগুলি ভাবব্যঞ্জক (ideogram) বলিয়া অনুমিত হয়।

এখানকার অক্ষরের সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় (Sumerian), আদিম এলাম-বাসী, প্রাচীন ক্রীত্দ্বীপবাসী এবং হিটাইট্ (Hittite) জাতির চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার আয়,ল্যাণ্ডের কাষ্ঠফলকাঙ্কিত অক্ষর এবং চীন দেশের চিত্রাক্ষরের এবং হাওয়াই (Hawai) দ্বীপের পর্বতে প্রস্তরে ক্ষোদিত কতিপয় চিক্তের সঙ্গেও মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় উল্লিখিত নানাপ্রকার লেখার এবং মোহেন-জো-দড়োর লেখার মূল হয়ত একই ছিল এবং ভিন্ন ভারত ইহা হইতে স্ব স্থ ভাষা প্রকাশের জন্ম উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের আবশ্যকতামুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা স্বীয় বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যাপক লাঙ্গড়ন (I.angdon) মনে করেন, মোছন-জো-দড়োর অক্ষর হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি হইযাছে, এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য যে আছে ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে স্তর্ আলেক্জেণ্ডার্ ক্যানিংহাম্ এই চিত্রলিখন হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অফুমান করেন। ' সিন্ধুতীরেব অক্ষরের মধ্যে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ চিহ্নাদির প্রয়োগ হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইগুলি পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মী অক্ষরের চিচ্ছের মতই ; ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। তবে উভয়বিধ অক্ষরের মধ্যে উচ্চারণের কোন সামঞ্জস্ত আছে কিনা সিন্ধুলিপি পঠিত না হওয়া পর্যান্ত বলা অসম্ভব। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ মনে •করেন

Cunningham, Corp. Ins. Ind, Vol. I, p. 52

প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কোন সম্পর্ক নাই; কারণ সিন্ধু-সভ্যতা প্রাগ্ বৈদিক; সুতরাং ভাষাও প্রাগ্বৈদিক। এই ভাষা হয়ত প্রাচীন দ্রাবিড়জাতীয়; কারণ কেহ কেহ অহুমান করেন, বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে উত্তর-ভারতে দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী লোক বাস করিত এবং সন্তবতঃ মোহেন্-জো-দড়োর এই অত্যুগ্গত সভ্যতা তাহাদেরই কীত্তিস্কন্ত।

দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধুদেশের অনতিদুরে বেলুচিস্তানে বাছই (Brahui) জাতির বাস; ইহাদেব মধ্যে এখনও দ্রাবিডী ভাষার প্রচলন আছে। তাহাতে অমুমান হয় সিদ্ধপ্রদেশের অক্যান্য স্থানের দ্রাবিড়ী ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী ব্রাহুই-দের মধ্যে ইহা চিহ্ন-স্বরূপ বাঁচিয়া আছে। অধিকস্ত ভাবিড়ী ভাষা সংযোগমূলক (agglutinative) এবং সুমের-বাসীদের ভাষাও সংযোগমূলক। কাজেই কেহ কেহ মনে করেন স্থমেরের সংযোগমূলক ভাষার সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার ভাষার রহস্যোদ্বাটনের চেষ্টা হয়ত বা ফলবতী হইতে পারে। যেহেতু এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক বিষযেই কৃষ্টিসাম্য বিভাষান ছিল, সুভরাং ভাষা-সাম্যের কল্পনা একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্তই অমুমানমাত্র। ইহাতে কোন সত্য নিহিত না-ও থাকিতে পাবে। আবার কেহ কেহ সংস্কৃত পুরাণাদিতে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ বীর ও দেবগণের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লিপির ব্রাহ্মী বর্ণমালার मह्म भिन ताथिया शाक्षीकात्वत हाई। कृतिए छेशाम मियाहिन। এই চেষ্টায় এখনও কেহ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে অক্ষরের ধানি ঠিক হইবে এবং সহজেই ভাষাও ধরা পড়িবে।

চেকোম্নোভিকিয়ার প্রাগ্ বিশ্ববিত্যালযের অধ্যাপক হ্রোজ্নি ( Hrózny ) মনে করেন সিশ্ধ-সভ্যতার লিপির অধিকাংশ চিহ্নই

Langdon, M. I. C., Vol. II, p. 431

প্রাচীন হিটাইট (Hittite) জাতির শব্দবাচক হিরোগ্লিফিক্ (Hieroglyphic) লিপিমালার মত। ঐ জাতির কীলকলিপির (Cuniform) সঙ্গে এখানকার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। সিন্ধু সভ্যতার এই অজ্ঞাত-লিপি-নিহিত্ত অজ্ঞাত ভাষা সম্বন্ধেও তিনি বলেন যে ইহাও ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা হইতে উন্ভূত এবং হিটাইট গোষ্ঠীর (Hittite Group) সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি আরও মনে করেন যে এই সকল শীলমোহরে আদি ভারতীয় (Proto-Indian) জাতির প্রধান প্রধান দেবদেবীর নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের নামের নমুনা হইতে তিনি অনুমান করেন যে সংস্কৃত ভাষাভাষী ভারতীয় আর্যাজাতি অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর আর্যাজাতি দ্বারা এইগুলি নির্মিত এবং ব্যবহৃত হইত। এই সকল শীলমোহরের সাহায্যে প্রীষ্ট পূর্বে তৃতীয সহস্রকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে বলিযা তাঁহার ধারণা।

আদি ভারতীয় একটি দেবতার নাম কৃষি ( অথবা কৃষী ) বলিয়া শীলমোহরে পড়িতে পারিয়াছেন বালয়া তিনি মনে করেন।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় কৃষ্থ, কৃষহ্ অথবা কৃষু, কৃষ্ ষি শব্দ চন্দ্র দেবতার জ্ঞাপক ছিল। তাঁহার মতে আদি ভারতীয় কৃষি শব্দ বোধ হয় 'চন্দ্র' অর্থেই ব্যবহাত হইত"।

#### ন্র-কল্পাল

মোহেন্-জো-দড়োতে খননের পর নানা স্থানে গৃহাভ্যম্ভর ও

- > Hrozny—Ancient History of Western Asia, India and Crete, page 173
  - Report No. 1 No. 1
  - Ibid, page 194
  - s Ibid, page 177

রাজপথ হইতে কয়েকটি নরকন্ধাল ও নরকপাল আবিদ্ধৃত হইয়াছে।
স্থার্ জন্ মার্শাল্-সম্পাদিত সুবৃহৎ পুস্তকে ঐগুলির সংখ্যা সর্বসমেত
ছাবিশটি বলিয়া ডাঃ গুহ এবং কর্নেল স্থায়েল্ উল্লেখ করিয়াছেন।
উক্ত পুস্তক লেখার পর আরও কয়েকটি নর-কন্ধাল ও নর-করোটী
আবিদ্ধৃত হইয়াছে। এই উভয় সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে মোহেন্জো-দড়োতে চারি জাতীয় লোকের বাস ছিল, যথা—(১) ককেশীয়
( Caucasic ), (২) ভূমধ্যসাগরীয় ( Mediterranean ', ৩)
আংপীয় ( Alpine ) এবং (৪) মোকোলীয় ( Mongolian )। এই
বিষয়ে পরে বিশ্বদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

## জীব-জন্তুর অস্থি

জীবজন্তর মধ্যে কুকুরের মাথা ও হাড় পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা-দারা জানা গিয়াছে, মোহেন্-জো-দড়োর কুকুর ও তুর্কীস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন আনাউ-নগরের কুকুরের মধ্যে জাতিসাম্য বছল পরিমাণে বিভাষান ছিল।

কাল ইছ্র, অশ্বং (পরবর্ত্তী কালের) ও হস্তী প্রভৃতির অস্থি ও কন্ধাল এবং ককুদ্বান্ ও অস্ত জাতীয় ব্যের অস্থি, কন্ধাল ও শৃঙ্গ, চারিজাতীয় হরিণের শৃঙ্গ, উট্রের ছিন্ন কন্ধাল, শৃকর, গৃহপালিত কুকুট, ঘড়িয়াল কুমীর প্রভৃতিরও অস্থি, দস্ত ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

- 3 Census of India, 1931, Part III, pp. Ixvin-Ixix.— Guha. পূৰ্বে ডা: শুহ এবং কর্নেল্ স্থায়েল্ এই ককেশীয় জাডিকে আদি- আট্রেলীয় ( Proto-Australoid ) আখ্যা দিয়াছিলেন।—M. I. C., Vol. II, pp. 638 f.
- ২ আনাউ-নগরে প্রাপ্ত অখের সঙ্গে এই অখের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ডা: গুছ এবং কর্নেল্ স্থায়েল্ অস্থমান কবেন।—M I. C., Vol. II. p. 653.

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## সময় ও অধিবাসী

আদিম যুগের মাকুষ প্রস্তরনিন্মিত অন্ত্রশন্ত্র ও আসবাবপত্র ব্যবহার করিত। এই ব্যবস্থা বহু সহস্র বৎসর চলিল। ক্রমে শিল্প ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাথর পালিস করিয়া মাকুষ ঐ সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখিল। তারপর তামা, ও তামা গলাইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। এই তামা দিয়া যুদ্ধের অন্ত্রশন্ত্র, আহারের বাসন-কোসন, প্রসাধনের ও সাজসজ্জার সামগ্রী প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যের অমুকরণেই প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রস্তর দৈনন্দিন ব্যবহার হইতে একেবারে লোপ পায় নাই অথচ ডামার প্রচলন আন্তে আন্তে বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপ সময়কে পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতেরা "তাম্র-প্রস্তর যুগ" ( Chalcolithic Age ) আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইজিপ্ত, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত, পারস্থা প্রভৃতি দেশ প্রাচীনতায় মোহেন-জো দড়োর প্রায় সমসাময়িক ও সভ্যতায় সমকক্ষ। উল্লিখিত দেশসমূহও খ্রীষ্টপূর্বে চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রকে তাম্রপ্রস্তর যুগের উন্নত প্রণালীর সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা—নাগরিক জীবনের উন্মেষ, অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-কোসন ও হাতিয়ার নির্মাণের জন্ম তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের প্রস্তরেরও অল্প-বিস্তর ব্যবহার; কুম্ভকারের মুচ্চক্রের আবিষ্কার ও তদ্ধারা উন্নত প্রণালীর মৃৎপাত্র-নির্মাণ; যাতায়াতের জন্ম চক্রযানের আবিষ্কার; পোড়া ইট ও শুষ্ক ইটের দ্বারা বন্থার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চের গৃহনির্মাণ; লেখা-দারা ভাব-প্রকাশের জন্ম চিত্রাক্ষর-প্রয়োগ; শক্রকে আক্রমণ করার জন্ম শেল (বর্শা), ছোরা, তীর ও ধফুক

প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্মিত মুষলের ব্যবহার, ফায়েন্স (faience), শন্ধ (shell) ও নানারূপ প্রস্তর-দ্বারা গহনা-নির্মাণ; স্বর্ণকার-রৌপ্যকার প্রভৃতি শিল্পীর ব্যবসায়ের উন্নতি ইত্যাদি বিষয় ডাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার সাধারণ প্রতীক বলিয়া সর্ববত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন দ্রব্য পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ সহস্রকের শেষ ভাগে এলাম (প্রাচীন পারস্ত ), মেসোপটেমিয়া এবং সিদ্ধু-উপভ্যকার মধ্যে যেন একটা জীবস্ত আদান-প্রদানের ভাব বিছমান ছিল। কিন্তু এই সামঞ্জস্মের মধ্যেও যেন মোহেন্-জ্ঞো-দড়োর গৌরব ও বিশেষত্বটা ছিল বেশী। এখানকার মত এত চমংকার গৃহ অন্য কোণাও দেখা যায় না; এখানে যে স্নানাগার আছে এইরূপ স্থানাগারও এত প্রাচীন কালে অস্ত কোন স্থানে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এথানকার শিল্প, সমসাময়িক ইজিপ্ত, সুমের ও এলাম প্রভৃতি দেশের শিল্প-অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মোহেন-জো-দড়োর মুৎপাত্র-চিত্রও তুলনাহীন। সাধারণ বয়ন-কার্যের জন্ম ইজিপ্তে প্রচলিত শণ-জাত সূতার পরিবর্ত্তে এখানে তুলার মৃতা ব্যবহৃত হইত। অধিকন্ত এথানকার লেখার সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার আপাত-দৃষ্টিতে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা যে অধিকতর উন্নত প্রণালীর লেখা এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্ত প-খননের ফলে একে একে পর পর সাতটি স্তরের চিহ্ন ও দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরের তিন স্তর তৃতীয় যুগের (Late period), তল্লিয়ের তিন স্তর মধ্যযুগের (Intermediate period) এবং ইহার নীচের একটি আদি যুগের (Early period) বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন।' ইহার নীচে আ্রও আদিযুগের স্তর আছে বলিয়া ভাহার ধারণা। কিস্ক

<sup>&</sup>gt; Arch. Sur. Rep., 1928-29, pp. 68-69

প্রাগৈতিহাসিক বৃগ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ জল (water level) বর্ত্তমানে অনেক উপরে উঠিয়া আসায় সর্ব্বপ্রাচীন স্তরের সন্ধান ও আবিদ্ধার করা তুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২০ সালের খননেও আদিষ্গের স্তর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অন্থা দেশ হইলে এই সাডটি স্তরের বিভিন্ন সভ্যতাব ক্রমবিকাশ ও পরিণতির জন্ম অন্ততঃ এক সহস্র বংসর লাগিত। কিন্তু দীর্ঘ দশ শতান্দী স্থায়ী সভ্যতা এখানে ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। কারণ এখানে ঘন ঘন জলপ্লাবনের জন্ম এক যুগের (বা স্তরের) সভ্যতা বহু বংসর ব্যাপিয়া স্থায়ী হয় নাই। এই নগর বন্যা-দ্বারা প্রায়ই বিধ্বস্ত হইত। স্থানে বন্যা-বাহিত নদী-বালুকার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই অনুমান যে সভ্য ইহার প্রমাণ এই যে, প্রাচীন দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সাতটি স্তবে পাওয়া গেলেও দেখিতে অবিকল একই রকম। ইটের আকার ও মাপ, শীলমোহরের লেখা ও আকৃতি প্রভৃতির মধ্যে উপরেব স্তর ও নীচের স্তরের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মুৎপাত্রাদিতেও স্তরের বিভিন্নত্বের জন্ম আকৃতি ও চিত্রের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

উপরের এবং নীচের স্তরের সমস্ত জিনিষের মধ্যে এরূপ সাধারণ ঐক্য-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মোহেন্-জো-দড়োর পত্তন এবং পতনের মধ্যে মাত্র কয়েক শতাব্দীর বেশী ব্যবধান নয়। স্থার্ জন্ মার্শাল্ এই ব্যবধান-কাল পাঁচ শত বংসর বলিয়া অহুমান করেন।

১ পোড়া মাটার পুত্লগুলির মধ্যে মাত্র একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। অনেক বিষয়ে উপর ও নীচের ভারের মধ্যে খ্ব ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃষ্ঠ থাকিলেও নীচের পুত্লগুলি খব স্বাভাবিক এবং শিল্পীর পরিপক হল্তের পবিচায়ক। উপরের পুত্ল স্বাভাবিকত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভব ছোট ছেলেমেয়েদের থেলনা হিসাবেই ভৈবী হইত। মূল জিনিবের আভাস ইহাতে থাকুক আর না থাকুক' শিল্পীর ভাহাতে কোন মনোবোগ নাই। এইখানেই নগরের অধঃশতনের স্চনা দেখা বার।

এই সহর-প্রতিষ্ঠার সময়েই যে তত্রত্য অধিবাসীদের অত্যন্ত উন্নত-প্রণালীর সভ্যতা ছিল, ইহা জাের করিয়া বলা যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা, গৃহনির্মাণে নিপুণতা এবং শিল্পকর্মাদির উৎকর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মনে হয়, এই সভ্যতা বছ শতাবদা পূর্বর হইতেই সুরু হইয়াছিল এবং মােহেন্-জো-দড়াের পত্তন এই দীর্ঘকালেরই ক্রমােল্লতির ফলস্বরূপ। নানা প্রকার মৃৎপাত্র, গভীর ভাবে অঙ্কিত মনােরম চিত্রযুক্ত শীলমােহর এবং ইহার নির্দিষ্ট প্রণালীর লেখা প্রভৃতিও এই সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস বহন করিয়া আনিয়াছে। মােহেন্-জোনড়াের পতনের পরেও এখানকার শিক্ষা-দীক্ষা বহু দিন পর্য্যন্ত সজীব ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, হরপ্লায় উপরের স্তরে মােহেন-জোনড়াে-যুগের পরবর্তী কালের সমাধি-দ্রব্য ও পুরাবস্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি যদি সিন্ধু-সভ্যতার প্রতীক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে পরবর্তী কালেও যে এই সভ্যতার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল তাহা নিঃসল্পেহে বলা যাইতে পারে।

## মোহেন্-জো-দড়ো ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের মত ঠিক একই রকম কয়েকটি শীলমোহর মেসোপটেমিয়া ও এলামের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির অন্ততঃ তুইটি মেসোপটেমিয়ার সারগোন (Sargon) (গ্রীঃ পৃঃ ২৮শ শতাব্দীর) নামক রাজার পূর্ববর্ত্তী কালের অর্থাৎ মোটাম্টি গ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় সহত্রকের বলিয়া ইতিপূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণনাহুসারে সারগোনকে মোটাম্টি গ্রীঃ পৃঃ ২০০০ অব্দের কিছু পূর্ববর্ত্তী কালের বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার যুগ গ্রীঃ পৃঃ ২৫০০ অব্দের পূর্বের্ব নয় বলিয়া ডাঃ হুইলার,' ও অধ্যাপক পিগোট্ মনে করেন।

### > Wheeler-Ind. Civil. p. 4.

মেসোপটেমিয়ার উর (Ur) এবং কিশ(Kish) নামক স্থানম্বয়ে প্রাপ্ত শীলমোহর ছুইটি হইতে সিম্বু-সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের পূর্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া অহুমিত হইয়াছিল। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া স্তার্ জন্ মার্শাল্ মোহেন-জো-দড়োর স্থিতিকাল খ্রীঃ পৃঃ ৩২৫০ হইতে খ্রীঃ পুঃ ২৭৫০ অব্দ বলিয়া মনে করেন।' উল্লিখিত শীলমোহরগুলির একটি সুসা ( এলাম ) নামক সহরের দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা অস্থিনির্মিত ও দেখিতে নলের মত। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের অহুকরণে "বৃষ এবং পাত্র"-চ্হি আছে। তাহাতে অফুমান হয় মোহেন্-জ্ঞো-দড়োর শীলমোহর-অন্ধনের প্রভাব সুসার দ্বিতীয় যুগের অধিবাসীদের নিকট পৌ ছিয়াছিল। অস্থান্য দেশের সঙ্গেও তাৎকালিক ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, মেসোপটেমিয়ার আল-উবৈদ্ ( Al-ubaid ) নগরে প্রাপ্ত কয়েকটি পাত্রখণ্ড ভারতীয়-প্রস্তরনির্দ্মিত বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে প্রাপ্ত একটি মূর্তির গাত্রাবরণে অঙ্কিত "ত্রিপত্র"-( trefoil ) চিহ্নু এবং সুমেরে প্রাপ্ত "ম্বৰ্গবুষের" ( Bull of Heaven ) গাত্ৰান্ধিত ত্ৰিপত্ৰ-চিহ্ন একই রকম। তৃতীয়তঃ মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরের শৃঙ্গি-মুর্ত্তিণ স্থুমেরবাসীদের শৃঙ্গযুক্ত "ইয়বনি" (Eabani) দেবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্লায় আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রসাধন-দ্রব্য এবং উর নগরীর প্রথম রাজবংশের গোরস্থান হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কতকগুলি

<sup>&</sup>gt; সারগোনের রাজ্যকাল এখন খ্রী: পৃ: ২০০০ অব্দের কাছাকাছি
অন্থমিত হওয়ায় সিদ্ধুসভ্যতার কালও খ্রী: পৃ: ২৫০০—খ্রী: পৃ: ১৫০০ বলিয়াই
আপাতত: মনে হয়।

N. I. C., pl. XCVIII

M. I. C, pl. CXI, Seals 356 and 857

## প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

লাল আকীক পাথরের মালার ও সার্গোন্ রাজার পূর্ববর্ত্তী কালের কিল্নগরীয় গোরস্থানের কোন কোন মালার নির্মাণ-কৌশল অবিকল একই রকমের। অধিকন্ত উভয় স্থানের পাথরের নলাকৃতি (cylindrical) ওজন এবং মাটীর উৎসর্গাধার (offering stand) প্রভৃতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উর, কিশ, সুসা, লাগাশ্ উম্মা, তল্ আম্মর, মস্থলের নিকটবর্ত্তী তেপে গওরা (Tepe Gawra) এবং সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রায় ২৯০০টি শীলমোহর গ্যাড্ (Gadd) ফ্রান্ধ ফোর্ট, (Frankfort) ল্যাংডন্, (S. Langdon) স্পাইজার (E. A. Speiser) ইঙ্গ্রোল্ট্ (H. Ingholt) প্রমুখ পণ্ডিত সিন্ধু-সভ্যতার বিশিষ্ট শীলমোহরের প্রণালীতে নির্মিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি দেখিতে বৃত্তাকার। হরপ্পা-মোহেন-জ্ঞোদড়োর শীলমোহর সাধারণতঃ চতুকোণ। এইজন্ম পূর্ব্বোক্ত শীলমোহর-গুলি ভারতীয় চিহ্নযুক্ত হইলেও বাহিরে কোথাও নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আবার কাহার কাহারও মতে ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্রব্যে ছাপ দেওয়ার স্থ্রিধার জন্ম ঐগুলি এদেশেই বৃত্তাকার করা হইয়াছিল। ঐ শীলমোহরগুলির মধ্যে কয়েকটি মেসোপটোমিয়ার রাজা সারগোনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সারগোন্ রাজার রাজত্বকাল বর্ত্তমান গণনামুসারে খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ অব্দের কাছাকাছি ধরা হয় এবং মোটামুটি এই গণনার উপর নির্ভর করিয়া হুইলার মোহেন্-জ্যো-দড়ো সভ্যতার উত্থান ও পতনের সময় খ্রীঃ পূঃ প্রায় ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১৫০০ অব্দের মধ্যে ধরিতে চান। বিশ্বত ভাঁহার এই ধারণাও দ্বিধাহীন এবং নিঃসন্দেহ নয়।

<sup>&</sup>gt; Wheeler-Indus, Civ, pp 84 88.

<sup>2.</sup> Ibid, p 93.

মোহেন্-জো-দড়োর আদিষ্ণের ভূগর্ভস্থ জলমগ্ন স্তর ছইটির স্বরূপ ও সমসাময়িক পুরাবস্তুর তথ্য উদ্ঘাটিত হইলে ভারতের তাম্রপ্রস্তর যুগের ইতিহাসে বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে। নগরের প্রথম পত্তনের কাল অধিকতর প্রাচীন বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু কি পরিমাণ প্রাচীন এখনও বলা কঠিন। সিন্ধু সভ্যতার পুরাবস্তুর মধ্যে প্রাপ্ত জীব-জন্তুর আকৃতিযুক্ত তামার চুলের কাঁটা, ফায়েন্সের সংযুক্ত বর্ত্তুলাকার ( "segmented" ) মালা, তামার ও ব্রোঞ্জের কুঠার এবং ছুতারের বাইসের (axe-adze) মত যন্ত্র প্রভৃতি মেসোপটেমিয়া ও পারুস্তের এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মোহেন্-জো-দডোর কৃষ্টির সময় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতই হুইলার পোষণ করেন। তবে তাঁহার এইসব যুক্তির মধ্যে সন্দেহের অবকাশও কিছু কিছু রহিয়াছে। কারণ সমজাতীয় জিনিষেব মূল সূত্র যে কোথায় এবং কোন সময়ে উৎপত্তি শুধু আকৃতি দেখিয়া ঠিক করা কঠিন। স্থানে স্থানে তিনি নিজেও এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ কবিয়াছেন। ডাঃ হুইলারের বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের পুরাবস্তুর কোন কোনটির নির্মাণ-কাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রকের শেষভাগেও নির্ণীত হইয়া থাকে। স্থনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধুসভ্যতার কাল স্থির ভাবে নির্দেশ করা হুরাহ।

ছইলার মনে করেন বৈদিক আর্য্যরাই ছিলেন হরপ্পামোহেন্-জো-দড়ে। সভ্যতার উচ্ছেদকর্তা। ইন্দ্রদেবের নেতৃত্বে
সিদ্ধুসভ্যতার বিলোপ সাধিত হয বলিয়া তাঁহার ধারণা। কালের
পরিবর্ত্তনে সিদ্ধুতীবের অতুলনীয় সমৃদ্ধিশালী সভ্যতায় ঘুণ ধরিল।
বন্তা, মহামারী ও জলবায়্র পরিবর্ত্তন প্রভৃতি দৈব উৎপাত দেশের
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিল। ব্যবসা
বাণিজ্যের পথ বন্ধ হইল এবং দেশের পতন আরম্ভ হইল। জাতীয়

আয় কমিয়া গেল; দেশে দারিদ্র্য দেখা দিল। নাগরিক সুখ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল। ধনীর অট্টালিকার স্থান দরিদ্রের ভ্গ কুটীরে আবৃত হইল, এমন কি যেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার সামাশ্র বিষয়েও নগরশাসকদের দৃষ্টি অমুমাত্রও ক্ষীণ হইত না, সেই নগরের প্রধান প্রধান রাজপথের বৃকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার, নানারূপ আবর্জনাধার এবং ধুম উদ্গীবণকারী ভাঁটি পর্য্যস্ত দেখা দিল প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে বিপন্ন হইয়া সমুদ্ধিশালী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কমিতে লাগিল। এইবাপ অবস্থায় শেষ আঘাত হানিল আক্রমণ-কারীরা। নগরের ব।হিরে হয়ত যুদ্ধ হইয়া জয়পরাজয়ের মীমাংসা ছইয়া থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় স্বাধীনতার শেষ দীপটি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্বেব বিদেশী বিজেতার সঙ্গে নগরের অলিতে গলিতে খণ্ড যুদ্ধে নাগরিকদের আত্মরক্ষার একটা শেষ চেষ্টা দেখা যায়। এখানেও ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। মোহেনজোদড়োর শেষ অবস্থায় উপরের স্তরে রাজপথে এবং কোনো কোন আবাসগৃহে আবালবৃদ্ধবনিতার অনেক কন্ধাল অযত্ন রক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয় যায়। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় কেহ তাহাদেব সংকারের ব্যবস্থাও কবে নাই। উক্ত সহরের এক স্থানে ( H. R Aeca ) তের জন প্রাপ্তবয়ক্ষ নরনারী এবং একটি শিশুর কন্ধাল পডিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কাহাবো কাহারো হাতে চুড়ি, আঙ্গুলে আংটি এবং গলায় মালা ছিল। অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় একই সময়ে ভাহারা সকলে মৃত্যুর সম্মুখান হইযাছিল। ইহাদের একজনের মাথার খুলিতে তরবারী জাতীয় কোন অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছিল এরূপ চিহ্ন পাওযা যায়। আরও একটা নরকরোটিতেও গুরুতর আঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান'। সহরের বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক অবস্থায় পতিত আরও অনেক নবকদাল দৃষ্টিগোচর হয়। এক জায়গায় নমটি কল্পাল একত্র

<sup>3</sup> Marshall, M. I. C II, 616, 624

পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি শিশু এবং চারিটি প্রাপ্তবয়স্ক।
সঙ্গে রহিয়াছে ছুইটি গজদন্ত। এই দলের মধ্যে কেহ কেহ গজদন্তশিল্পী ছিল এবং আক্রমণকারীর ভয়ে পলায়নেচ্ছু এই নাগরিকরা
শক্রর হাতে নিহত হইয়াছিল বলিয়া ডাঃ ম্যাকের ধারণা। এই
সহরের এক জলকৃপের সন্নিকটে সিঁড়ির উপর এবং অক্যান্ত স্থানে
চারিটি নরকল্পাল পড়িয়া আছে। ইহাদের একজন স্ত্রীলোক।
ইহারাও আততায়ীদের হাতে নিহত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।

হুইলার মনে করেন মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার ধ্বংসের জন্ম ঋর্ষেদীয় আর্য্যদের বীরদেবতা ইন্দ্রই দায়ী। ঋর্যেদের "পুরন্দর" অর্থে ইন্দ্রকে বুঝায়। শত্রুর পুর অথবা 'ছুর্গ' বিদীর্ণ (ধ্বংস ) করিয়া-ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার আশ্রিত আর্য্য দিবোদাসের সাহায্যার্থে ইন্দ্র নকাইটি শক্র-তুর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে আবার বর্ণিত আছে তিনি শম্বরের নিরান্নকইটি অথবা একশতটি তুর্গ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ তুর্গের বা পুরীর মধ্যে কোন কোনটি প্রস্তরনিম্মিত ( অশ্বময়ী) আবার কোনটি বা মৃত্তিকা নির্দ্মিত ( আমা ) ছিল। মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, বেলুচিস্তানের মক্রাণের অন্তর্গত সুক্তগেন্-দোর (Suktagen-dor), সিন্ধু প্রদেশের আলিমুরাদ প্রভৃতি স্থানে অশ্মময়ী ও আমা উভয় প্রকার পুরীই ( তুর্গ ) আবিষ্ণৃত হইয়াছে। হুইলার মনে করেন সিম্ব-পাঞ্জাব-বেলুচিন্তানে অধুনা আবিষ্কৃত ঐ সকল ছুর্গই ঋগুবেদের অনার্য্য-অধ্যুষিত ইন্দ্রদেব-বিধ্বক্ত অশ্মময়ী ও আমা পুরী।° পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতদের মতে ঋথেদের কাল যে খ্রীঃ পুঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি, সিদ্ধ সভ্যতার পতনের কাল দ্বারা তিনিও ঐ মতের সমর্থন

Mackay, F. E. M. J. 117

a Ibid, pp. 94f

Wheeler-Ind. Civ., pp 90f

করিতে চান। অর্থাৎ তিনিও মনে করেন ঋথেদের আর্য্যরা ঐত্তির জন্মের মোটাম্টি দেড় হাজার বংসর পূর্বের আক্রমণকারী রূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রতিকৃল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে ক্রীয়মাণ সিদ্ধু-সভ্যতার সন্মুখীন হন; এবং স্বীয় যাযাবরীয় সুস্থ সবল দেহের শৌর্য্যবিহিণ্যে ও ক্রেতগামী অশ্বের সাহায্যে সিদ্ধুবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া ইহাদের উন্নত সভ্যতার বিলোপ সাধন করেন।

কিন্ত আর্য্য অনার্য্যের স্বরূপ ও তাহাদের সংঘর্ষ প্রভৃতির কাল এবং ভারতীয় বিশাল হিন্দু সভ্যতায় তাঁহাদের অবদানের অমুপাত নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে সুমীমাংসা এখনও হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণাই একমাত্র এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে। প্রত্ন-বিজ্ঞানের প্রতি শাসক-শ্রেণী এবং জনসাধারণের প্রকৃত আগ্রহ ও সহামুভৃতি থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই এই প্রশ্নের সম্ভোষজনক সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## অপ্ৰিবাসী

মোহেন্-জো-দড়োতে এক গলির মধ্যে ছয়টি এবং ঘরের ভিতরে চৌদ্দটি নরকন্ধাল আবিদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কোন মহামারী কিংবা আকস্মিক বিপদ্ অথবা বহিঃশক্রর আক্রমণই ইহাদের মৃত্যুর কারণ। ভারতবর্ষে মৃতদেহ-সংকারের প্রণালী কোন সময়েই এইরূপ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল এবং অন্যান্য কন্ধাল ও মস্তক পরীক্ষার দ্বারা এখানে চারি জ্ঞাতীয় লোক বিভ্যমান ছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের যে সব প্রদেশ ভূমধুসাগরের তীরবর্ত্তী, সেই সব স্থানে যে জাতীয় লোক বাস করে, মোহেন্-জো-দড়োতে তদক্তরূপ লোক ছিল বলিয়া অস্থিকদ্বাল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই আকৃতি-বিশিষ্ট লোক দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষীদের ( যথা তেলেগু, মালয়ামলম্ ভাষীদের ) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও কখন কখনও এই নমুনার লোক দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহাদের অধিকাংশেরই মাথা চওড়ার অমুপাতে বেশী লম্বা।
এই সকল লোকের মাথার উপরিভাগ উন্নত, কপাল সমতল এবং
নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। ইহাদের অস্থি দেখিয়া মনে হয়,
ইহারা নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্বে আকার-বিশিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে
একটি পুরুষের কন্ধালের দৈর্ঘ্য ৫'৬২" এবং ছইটি ক্রীলোকের দৈর্ঘ্য
৪'৯" এবং ও' ৪২" ছিল। অনেকে মনে করেন এইজাতীয় লোকই
হয়ত সিম্মুসভ্যতার স্রস্থা এবং সুপ্রাচীন কালে সমাজব্যবন্থা এবং কৃষির
উন্নতিবিধানের অগ্রদৃত।

দ্বিতীয় প্রকারের মস্তক আয়তনে বৃহৎ ও অনুন্নত, অক্লিপুটের উপরিস্থিত ( অর্থাৎ জ্রের নিমুস্থ ) অস্থি উন্নত, এবং কানের পশ্চাদৃভাগে মস্তকের ( করোটার ) অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ললাট অনুন্নত ও লাসিকা অনতিপ্রশস্ত। ইহাদিগকে প্রখমে আদি-অট্রেলীয় (Proto-Australoid) বলিয়া কর্নেল্ স্থায়েল্ ও ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ডাঃ গুহ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোককে অট্রেলীয় জাতির অন্তর্ভূতি না করিয়া ককেশীয় (Caucasic) জাতি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখি গ ছই প্রকার লম্বা-মন্তক-বিশিষ্ট জাতি ছাড়া এখানে প্রশন্তমন্তক-বিশিষ্ট আরও একপ্রকার জাতির বাস ছিল। ইহাদের
মন্তকের শীর্ষদেশ উন্নত এবং নাসিকা অপ্রশন্ত ও উন্নত ছিল। এই
জাতীয় লোক এশিয়া মহাদেশের আর্ম্মেনিয়া হইতে পামীর বা
কাশ্মীরের উত্তর দিক্ পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বর্ত্তমানে

Census of India 1931, Part III, pp. lxviii-lxiv.

## প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দডো

ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ, উড়িয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশেও এই জাতীয় লোক দেখা যায়।

উল্লিখিত তিন প্রকার জাতি ব্যতীত মোঙ্গোলীয় জাতীয় একটি নরমুগুও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত একটি নাগা-মুগ্ডের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়া বিবিধ পরিমাপ-দ্বারা কর্নেল সুয়েয়লু ও ডাঃ গুহ প্রমাণ করিয়াছেন।

্বেশুচিস্তানের নাল এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা প্রভৃতি স্থানেও তাম-প্রস্তার-যুগের মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীর তুল্য কোন কোন জাতির বাস ছিল বলিয়া সেই সকল স্থানে আবিষ্কৃত অস্থি-কন্ধাল পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানকার সভ্যতাসম্বন্ধে শুর্ জন্ মার্শাল্ বলেন যে, ইহা হয়ত কোন জাতি-(race) বিশেষের সৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ স্থান ও স্থানীয় নদীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির আহত উপাদান ও আহুক্ল্যের দারা এই বিরাট্ সভ্যতার পরিপোষণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীর ( Dravidians ) জাতি বলিয়া মনে করেন। কারণ, দ্রাবিড়ীয়েরা পশ্চিম হইতে আক্রমণকারিরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বলিয়া একটি মত আছে। এই অন্থুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকিলে এই বলা যাইতে পারে যে ভূমধ্যসাগরীয় ( Mediterranean ) জাতির যে সকল লোক কিশ্ (Kish), আনাউ (Anau), নাল (Nal) এবং মোহেন্-জো-দড়োতে বাস করিত বলিয়া অন্থুমান করা হয়, দ্রাবিড়ীয়েরা হয়ত তাহাদেরই স্বজাতি এবং ভারতে প্রবেশ করিয়া নানাজাতির সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রভৃতি মেলামেশার দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত অন্থুমান করেন,

সুমেরীয় জাতি ভারতীয় দ্রাবিড়দের সমজাতীয় এবং মেসোপটেমিয়ার পূর্ব্বদিকে কোন স্থানে বা সিন্ধু-উপত্যকায় ইহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল।

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়ো-বাদীদিগকে বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে একজাতিভুক্ত করিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে অগ্যাস্থ অনেক সমস্থার উদ্ভব হয় : নরকন্ধাল পরীক্ষার দ্বারা ইহার কোন সমাধান হয় না। পরস্ত আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহাতে মনে হয় ইহারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন। নাগরিক জীবনযাপন সম্বন্ধে কিংবা জটিল অর্থনীতি-বিষয়ে ইহাদের তেমন পারদর্শিতা ছিল না। বৈদিক আর্য্যদের মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মত বড় বড় পোড়া ইটের অট্টালিকা ছিল না; পরস্ত মনে হয়, ইহারা বাঁশ ও বেত প্রভৃতি দিয়া কুঁড়ে ঘর তৈরী করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। মোহেন্-জো-দড়োতে অল্প দুরে দুরে কুপ খনন করিয়া সহরবাসীদের জল-সরবরাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; স্নানাগার প্রস্তুত করিয়া দিয়া লোকের আধুনিক সভ্যতামুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে স্নানাদির বন্দোবস্ত ছিল; অসংখ্য পয়:-প্রণালী নির্মাণ করিয়া আবর্জনা ও অপক্রত জল নিকাশের দ্বারা সহরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল; বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত করিয়া যানবাহনাদির চলাচলের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যের জ্বল্য নৌকার প্রচলন ছিল' এই সকল এবং আরও অনেক উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবনের বিকাশ মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্ত (antiquity) পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক প্রতীয়মনে হয়। কিন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদ সেরূপ কোন প্রমাণ বহন করিয়া আনে নাই। ধাতুর ব্যবহার-বিষয়ে বেদ এবং

<sup>&</sup>gt; Mackay, F.E.M. Vol. II. Pls. LXIX. 4; LXXXIII. 30; LXXXIX. A

মোহেন্-জো-দড়োর মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।
মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র পাওয়া
গিয়াছে। লোহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখানে নাই। ঋষেদেও
সোনা, তামা বা ব্রোঞ্জের উল্লেখ আছে।

শক্রকে আক্রমণ করার জন্য বৈদিক আর্য্যরা তীর, ধকুক, বর্ণা, ছোরা ও কুঠার এবং আত্মরক্ষার জন্য শিরস্ত্রাণ ও কবচ ব্যবহার করিতেন। মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরাও এক দিকে যেমন আর্য্যদের মত তীর, ধকুক, বর্ণা, ছোরা এবং কুঠার ব্যবহার করিত, পক্ষান্তরে মিশর ও মেসোপটেমিয়া-বাসীদের মত পাথর কিংবা ধাতুনির্শ্মিত মুমলের ব্যবহারও জানিত। আত্মরক্ষার কোন সরঞ্জাম আজ পর্য্যস্ত মোহেন-জো-দড়ো হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। ঋথেদের আর্য্যরা মাংসাশী ছিলেন কিন্তু মৎস্থা-ভক্ষণ-সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৎস্থা মোহেন-জো-দড়ো-বাসীদের দৈনন্দিন খাত্ম ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ এখানে মৎস্থা-শিকারোপযোগী তামার অনেক বড়্শি পাওয়া গিয়াছে। জলচর জীবের মধ্যে আরও কোন কোন জীব ইহাদের খাত্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বেদে অশ্বের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র প্রভৃতি যোদ্ধগণ অশ্ব ব্যবহার করিতেন, পূর্য্যের বাহন অশ্ব—ইত্যাদি উল্লেখ আছে। কিন্তু মোহেন-জো-দড়ো বা হরপ্লায় প্রাগৈতিহাসিক মুগের অশ্বের কন্ধাল' কিংবা প্রতিমৃত্তি পাওয়া যায় নাই।

<sup>›</sup> মোহেন্-জো-দড়োর উপরের গুরে এক স্থানে অখের কভকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এইগুলি আধুনিক কালের বলিয়া কেছ কেছ সন্দেহ প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বেলুচিস্থানের রণঘুঙৈ নামক স্থানে প্রাক্-মোহেন্-জো-দড়ো থুগেও বে অখ ও গদিত বিভয়ান ছিল ভাহার প্রমাণ পাওয়া

বেদে গোমাতার স্থান বহু উচ্চে, কিন্তু মোহেন-জ্রো-দড়ো ও হরপ্লাতে ইহার পরিবর্ত্তে শীলমোহর ও খেলনা প্রভৃতিতে বৃষের প্রতি আকর্ষণই অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। ব্যান্থের বিষয়ে ঋথেদে উল্লেখ নাই, আর হস্তীর কথা সামান্যই আছে। কিন্তু সিন্ধতীরবাসীর নিকট এই উভয় জন্তুই পরিচিত ছিল। বেদে কোন মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন-জো-দডোতে অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব স্থানে মৃত্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। বেদে স্ত্রীদেবতার স্থান পুংদেবভার নীচে; এবং মাতৃকা ( Mother Goddess )-পূজা কিংবা শিবপূজার উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতায় শিবলিঙ্গ এবং মাতৃকাপূজার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। বৈদিক আর্য্যদের প্রতিগৃহে অগ্ন্যাধান কবিয়া তাহাতে আগ্নর আহুতি দেওয়া হইত। কিন্তু মোহেন-জ্যো-দড়োতে অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে "শিশ্বদেব" ( লিকোপাসক )-দিগকে খুব নিন্দা করা হইয়াছে ; কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার অস্ততম অঙ্গ শিশ্ন-পূজা বলিয়া অগুমিত হয়।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে দেখা যাইবে যে বৈদিক ও মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্য নাই। তবে এমন মনে হইতে পারে যে হয়ত বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননী কিংবা ভগিনী। প্রথম মতেব বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বেদে অশ্ব ও আত্মরক্ষার অন্ত্রশন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যদি বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননীই হয় তবে মোহেন-জো-দড়োতে এই সব জিনিষের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? আর যদি বৈদিক সভ্যতা পূর্ববির্ত্তী হয় তবে প্রথমতঃ বেদে গোমাতার প্রেষ্ঠড, তারপর সিন্ধু-সভ্যতায় বৃষের প্রাধান্ত, এবং পরবর্তী বৃগে আবার গোমাতার প্রুদ্ধার কারণ কি ? মোহেন-জো-দড়োর বৃগে মধ্যে একবার বৃষের প্রেষ্ঠড প্রতীয়মান হওয়ায় একটা সাধারণ গতির ব্যতিক্রম হয় না

কি ? বিদ প্রস্তর-যুগের পরে মোহেন-জো-দড়ো-যুগের পূর্বের একটা বৈদিক যুগের কল্পনা করা যায় তবে ঐ বৈদিক যুগে নানারূপ ধাতুদ্রব্যের ব্যবহারের পর মোহেন-জো-দড়োতে যে প্রস্তর-ধাতু-যুগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্থারই বা সমাধান কি প্রকারে হয় ?

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে ভারতীয় আর্যারা সিক্ক্-সভ্যতা ও বৈদিক-সভ্যতা এই উভয়েরই শ্রষ্টা, তাহা হইলেও আর এক সমস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় যে, যে লোকেরা মোহেন-জো-দড়োতে গগনস্পর্মী অট্টালিকায় নাগরিক জীবনযাপন করিতে জানিতেন, তাঁহারাই আবার বেদের য়ৢগে গ্রামে বাঁশ-খড়ের ঘরে বসবাস সহ্য করিলেন ? তাঁহারা একদা শিবলিঙ্গ এবং মাতৃকাপ্রজা অভ্যাস করিয়া বেদের সময়ে ইহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় পরবর্তী য়ুগে ইহার প্রবর্তন করিলেন, অথবা একবার সিক্কুদেশে কিংবা মোহেনজো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদিক-গ্রান্থে ঐ সব স্থানের কথা উল্লেখ করিতে একেবারে বিশ্বত হইয়া গেলেন—ইহাই বা কি প্রকারে মানিয়া লওয়া চলে ? উল্লিখিত কারণসমূহ হইতে দেখা যায় যে বৈদিক ও সিক্ক্-সভ্যতার মধ্যে কোন যোগাযোগ প্রমাণ করা ছক্ষর। এই সব চিন্তা করিয়া স্থার্ জন মার্শাল্ বলেন যে বৈদিক সভ্যতা উক্ত উভয়ের মধ্যে শুধু যে পরবর্ত্তী তাহা নয়, ইহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় এবং স্বতন্ত্র।

অধ্যাপক হ্রোজনি মনে করেন যে তিনি মোহেন-জো-দড়ো লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিদ্ধু-উপত্যকা-বাসীরা সংস্কৃত-

১ বেদে সময় সময় বয়বভের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বীয়দের উপমা দেওয়া হইয়াছে।
প্রাক্-প্রীষ্টায় য়্গের উজ্জয়িনী মৃত্রায় শিবের পার্থে রয়েয় আয়তি বহিয়াছে।
অধ্যাপক শ্রীয়ৃক্ত জিতেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই য়ৃত্রার প্রতি আমার
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

<sup>₹</sup> M. I. C., vol. I, pp. 111-15

ভাষা-ভাষী ভারতীয় আর্য্যজাতি অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর আর্য্য জাতির অন্তভূ ত ছিল। তিনি মনে করেন সিদ্ধ-সভ্যতার পত্তন ও ক্ষুরণ এই প্রাচীনতর আর্য্যজাতির হাতেই হইয়াছিল।

কিন্ত মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্লা, সিন্ধুপ্রদেশ এবং ভারতীয় প্রত্ব-বিভাগ কর্ত্তক পাঞ্জাব ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে আবিষ্কৃত অসংখ্য ধ্বংসস্তৃপের রীতিমত খনন ও প্রত্নসম্পদের আলোচনা না ২ওয়া পর্যান্ত বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতার পৌর্ব্বাপর্য্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। শীলমোহবের অক্ষরমালা-পঠনের ছারোদ্ঘাটন নিঃসংশয়ভাবে না হইলেও এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অতীব হুরাই।

### ষ্ট পরিচ্ছেদ

#### ধর্ম্ম

মোহেন-জ্ঞো-দড়ো-বাসীদের প্রধান ধর্ম যে কি ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। এখানে যে সকল গৃহ আজ পর্য্যস্ত আবিষ্ণুত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐগুলিকে দেবমন্দির কিংবা উপাসনালয় বলিয়া মনে করা অত্যস্ত কঠিন। প্রধানতঃ শীলমোহর ও তাম্রফলকে ক্ষোদিত ছবি এবং মৃন্ময়, প্রস্তর ও ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি হইতে এখানকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

# মাতৃকা-মুত্তি

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্লাতে অসংখ্য মৃন্ময় মৃর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ মৃত্তি বেলুচিস্তানেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানকার মৃত্তিব আকৃতিতে কিছু প্রভেদ আছে। সিন্ধু-উপত্যকা এবং বেলুচিস্তানের মৃন্ময় মৃত্তির মত অনেক মৃত্তি পারস্তা, এলাম, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্স্ কাম্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, পালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীত, বল্কান-উপদ্বীপ এবং ইজিপ্ত, প্রভৃতি স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন এক সাধারণ ধর্মা হইতে উপজাত না হইলেও এই সকল বিভিন্ন দেশ এক শ্রেণীর ধর্মের আদর্শের অমুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মাতৃকা-বা প্রকৃতি-পৃঞ্জার স্ত্রপাত প্রথমে অ্যানাটোলিয়া-য় (Anatolia)। পরে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় উহা বিস্তার লাভ করে এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। সিন্ধু-উপত্যকার মৃত্তি দেখিয়া মনে হয় পশ্চিম এশিয়ার মত ইহারাও ব্রত-উপলক্ষে নির্ম্মিত মাতৃকা কিংবা প্রকৃতি দেবীর মৃর্তি; অথবা বাড়ীর দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন

দেবীমূর্ত্তি। এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ এই যে তাম্প্রপ্রস্তর-বৃগের সভ্যতায় উদ্ভাসিত সিন্ধুনদের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া নীল নদের তীর পর্য্যস্ত সমস্ত স্থানেই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মূর্ত্তিব প্রচলন দেখা যায়। পশ্চিম এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু হরপ্লা, মোহেন্জো-দড়ো ও বেলুচিস্তানের মূর্ত্তি হইতেই ইহারা যে মাতৃকা-মূর্ত্তি কিস্বা মাতৃকাস্থানীয় অন্থ কোন প্রতিমূর্ত্তি (অভিব্যক্তি) ইহা অন্থুমান করা যাইতে পারে। কারণ, ভারতবর্ষে মাতৃকা-মূত্তির পূজা যেরূপে প্রাচীন ও সর্কব্যাপী, পৃথিবীর অন্থত্ত সেরূপ আর দেখা যায় না। ইহাই সম্ভবতঃ মাতা কিংবা মহামাতা এবং "শক্তি" বা প্রকৃতি দেবীর আদি অবস্থা। গ্রাম্য-দেবতারা হয়ত ইহারই অভিব্যক্তি। গ্রাম্য-দেবতাদের অবস্থান কোন পাথরে কিংবা বৃক্ষে অথবা সময় সময় লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত শৃত্য গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম-এশিয়ার মত এই দেশেও সামাজিক জীবনে মাতৃজাতির প্রাধান্মের সময় এই মাতৃকা-পূজাব স্ত্রপাত হয় এবং এতদ্দেশীয় অনার্য্যদের জাতীয় দেবতামগুলীর মধ্যে এই পূজার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ভারতীয় কিংবা অস্ত দেশের আর্য্যদের মধ্যে কোন স্ত্রী-দেবতাকে সর্ববপ্রধান স্থান দিতে বিশেষ দেখা যায় না। ঋর্যেদে ভাবা-পৃথিবার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বরলাভের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের অপ্রতিদ্বন্ধী স্থান দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায না। স্ত্রী-দেবতার পূজা আর্য্য-অনার্য্য-সংমিশ্রণের পরে প্রবৃত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা।

ভূমাতার উপাসনা যে সিন্ধু-সভ্যতায় প্রচলিত ছিল ইহা হরপ্পার একটি লম্বা শীলমোহরের ছাপে<sup>১</sup> দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একটি স্ত্রীমৃত্তির উদর হইতে একটি বৃক্ষের জন্মের চিত্র অঙ্কিত আছে।

<sup>5</sup> M. I. C., Vol. I, Pl. XII 12.

#### পুং-দেৰভা

মাতৃকা-পৃজার সঙ্গে সঙ্গে আদিম শিবের পৃজাও প্রচলিত ছিল বিলিয়া মোহেন্-জো-দড়োর এক শীলমোহর দেখিয়া অমুমান করা যায়। ইহাতে যোগাসনে উপবিষ্ট উদ্ধ শিশ্প শৃঙ্গবিশিষ্ট এক ত্রিবজু দেবম্তির চতৃষ্পার্শে ব্যাঘ্র, হন্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অমুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগিবেশে নয়, পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে। যোগ আর্য্যদের আগমনের প্রেও প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক যুগে আর্য্যদের আগমনের প্রেও প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক যুগে আর্য্যসভ্যতায় ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অমুমান করেন। এইরূপ যোগমগ্ন অপর এক প্রস্তর-মৃর্ত্তি মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে এবং রায়বাহাত্ত্ব শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সর্বপ্রথমে এই মুর্ত্তির যোগাবিষ্ট ভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইরূপ যোগাবিষ্ট ভাবের মৃত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩০-৩১ সালে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত ত্বইখানা শীলমোহরের মধ্যেও যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। গ

#### শাক্ত প্ৰৰ্থ্য

শাক্ত ধর্ম্ম মাতৃকা-পূজার ( Cult of Mother Goddess ) অঙ্গীভূত। শাক্ত ধর্মের কোন পৃথক্ অক্তিছের সাক্ষাৎ প্রমাণ মোহেন-জ্যো-দড়ো কিংবা হরপ্লাতে অভ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্মাসমূহের অন্যতম। শক্তিপূজা শৈব ধর্মের

- M. I. C., Vol. I, Pl. XII, 17.
- ২ শৃন্ধবিশিষ্ট এই প্রকাব দেবমূর্ত্তি ব্রোঞ্চ্যুগের পববর্ত্তী কালে ইউরোপেব কোন কোন স্থানে দেখা যায়।
  - M. I. C. Pl. XCVIII.
  - 8 F. E. M. Vol II. Pl. LXXXVII, 222; 235

সক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাবাপন্ন। শাক্তমতে একের মধ্যে পুক্ষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের বিকাশ (বিভূতি) কল্পিত হইয়া থাকে। এশিয়া-মাইনর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে এইরূপ শক্তিপূজার অফুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইজিপ্ত, ফিনিসিয়া (Phænicia) গ্রীস প্রভৃতি দেশে শাক্ত-ধর্ম্মের অফুরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

## শিশ্ব (লিফ্ )-পৃক্তা

লিঙ্গ-পূজা যে সিন্ধু-উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত নানারূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা ও ফায়েন্স (faience) প্রভৃতি নির্মিত অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্য লিঙ্গ-পূজার নিদর্শন বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা অনার্য্য এবং প্রাগ্-আর্য্যসভ্যতার নিজস্ব মৌলিক বস্তু বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। ঋর্মেদে শিশ্বদেবদের প্রতি যথেষ্ট ভং সনা-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইহা অবৈদিক ধর্ম। বলয়াকৃতি গৌরীপট্রের মত দ্রব্য ও লিঙ্গ-চিহ্ন স্থর্ অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) বেল্ডিস্তানের তামপ্রস্তর যুগের নগরাভ্যন্তর হইতেও আবিকার করিয়াছেন।

অতি ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ ফুট পর্য্যস্ত উচ্চ লিঙ্গাকার প্রস্তর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটগুলি দেখিতে আধুনিক দাবা খেলার ব'ড়ের ( ঘুঁটির ) মত।

এখানে অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চারি ফুট ব্যাদের অঙ্গুরীয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রস্তরনির্দ্ধিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় দ্রব্যে দৈব শক্তি আছে বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর ভীতিমিশ্রিত বিশ্বাস। তক্ষশীলার প্রস্তরাঙ্গুরীয়তে ভূমির উর্ব্রবার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধিষ্ঠান আরোপ করা হইয়া থাকে।

মোহেন্-জো-দড়োর এসকল জব্য যোনিপ্জার নিদর্শনও মনে করা যাইতে পারে।

#### बटका भामना

কয়েকটি শীলমোহরে ক্লোদিত ছবি হইতে সিগ্ধ-সভ্যতায় বৃক্ষের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্থাব্ জন্ মার্শাল্ অহুমান করেন।

# জীবজন্তর পূজা

• বৃক্ষোপাসনা অপেক্ষা মোহেন্-জো-দড়োতে জীবজন্তর পূজা অধিক-তর প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্থার জন্ মার্শাল্ অসুমান করেন। শীলমোহরে ক্ষোদিত চিত্রে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ ও ঘড়িয়াল-কৃমীর প্রভৃতি জীবজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সকলগুলিরই পোড়া মার্টার তৈরী প্রতিমৃত্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তুর এবং ফায়েজ (faience) নির্মিত জীবজন্তও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জীব-জন্ততে দেবত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া স্থাব্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন।

কোন এক অর্ধনর-অর্ধব্য মৃত্তিকে এক শৃঙ্গী ব্যান্থের সহিত লড়াই করিতে শীলনোহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুমের দেশীয় গিল-গ্যামেশ (Gilgamesh) নামক বীরের সাহায্যকারী অর্ধনর-অর্ধব্য আকৃতিবিশিষ্ট ইঅবনি (Eabani) মৃত্তির অ্যুরূপ। সিন্ধু-উপত্যকার নর-বৃষ-মৃত্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু-নিধনকারী নুসিংহমৃত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক ভারতীয়েবা নুসিংহকে ধেমন ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া পূজা করিতেন সেইরূপ সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরাও নর-বৃষ-মৃত্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।

### নাগপুকা

সোহেন্-জ্বো-দড়ো-বাদীদের মধ্যে নাগ ( দর্প )-পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। ইহারা হয়ত জল-দেবতার পূজাও করিতেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## মৃতদেহের দৎকার

সিন্ধু-উপত্যকার মৃতদেহ-সংকার সম্বন্ধে এখনও একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। মোহেন্-জ্যো-দড়োতে এখনও এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে সিন্ধু-উপত্যকায় মৃতদেহ-সংকারের তিন প্রকার প্রণালী বিভামান ছিল বলিয়া আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে।

- (১) পূর্ণ সমাধি (Complete burial)
- (২) আংশিক সমাধি (Fractional burial)
  - (৩) দাহান্তর সমাধি (Post-cremation burial)

প্রথম প্রণালীর সংকারের প্রমাণ মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, লোখাল এবং বেলুচিন্তানে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রথামুসারে পূর্ণাঙ্গ মৃতনেহকে শায়িত অথবা উপবিষ্টভাবে এক পার্শ্বে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তরেও এইরূপ পূর্ণ সমাধির বছ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পাতেও লোখালে এই সমাধির সঙ্গে মাটির কলসী, থালা, মালসা, গেলাস, উপহার-পাত্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

হরপ্পার তুর্গ অঞ্চলের দক্ষিণে ৫৭টি সমাধির নিদর্শন ১৯৩৭-১৯৪১ সালের মধ্যে আবিষ্কৃত হইরাছে বলিয়া জানা যায়। ঐগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃতদেহগুলি উত্তর দক্ষিণে শায়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদের মস্তক সাধারণতঃ উত্তর দিকেই থাকিত। মৃত দেহের সঙ্গে

- 3 Indian Archaeology 1958-59—A Review, Pl. XX.
- Wheeler, Ind, Civil. p 48.

১৫।২০ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কোন স্থলে ৪০টি পর্যান্ত মৃৎপাত্র দেওয়ার উপযোগী করিয়া সমাধিক্ষেত্র তৈরী করা হইত। কোন কোন মৃতদেহে পরিধানের অলম্কারপত্রও থাকিত। শাঁখার চুড়ী, গলার হার, নানা জাতীয় পায়ের মল, তামার আংটি, এবং কাণের তামার ছল প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় মৃতদেহ দেখা যায়। প্রসাধন-দ্রব্য, হাতলযুক্ত তামার দর্পণ, ঝিকুক, অঞ্জন-শলাকা এবং শন্থের চামচ প্রভৃতিও কোন কোন মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হইত।

হরপ্লাতে আবিষ্ণুত চুইটি মৃতদেহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে আয়ত ক্ষেত্রের মত কাচা ইট দিয়া একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া শবটি রক্ষিত হইয়াছিল। সঙ্গে মৃৎপাত্রাদি রহিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট এবং প্রস্থে ২ হইতে ২ই ফুট দেবদারু কাঠের ১ই ইঞ্চি পুরু তক্তায় তৈরী বাক্সে জনৈক ন্ত্রীলোকের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মৃতদেহটি প্রথমে খাগড়া দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বাক্সে রাখা হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন চিক্ত ছইতে নাকি অনুমান হয় বলিয়া হুইলার মনে করেন। এইরূপ সমাধি सुरात (मृत्में थिहिन विनया जिनि मृष्टि याकर्षण कतियाहिन। ' के স্ত্রীলোকটির দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে তামার আংটি, মস্তকের নিকটে শঙ্মের একটি এবং বাম স্কন্ধের নিকটে আরও তুইটি আংটি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৭টি মৃতপাত্রও এই সঙ্গে ছিল, তবে ঐগুলির মধ্যে একটি মাত্র শবাধারের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সমাধি খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক, এবং এ দেশে আর বিশেষ দেখা যায় নাই। মেসোপটেমিয়াভে সার্গোণের যুগে এবং তৎপূর্ববর্তী যুগে এইকপ সমাধি দেখা যায়।

দ্বিতীয় প্রণালীর অর্থাৎ আংশিক সমাধি মোহেন্-জ্বো-দড়ো, হরপ্পা এবং বেলুচিন্তানের অন্তর্গত নাল নামক স্থানে আবিষ্ণৃত হইয়াছে। এই প্রথামুসারে মাটীর বড় বড় হাঁড়িতে মৃতের মস্তক এবং কতকগুলি অন্থি রক্ষা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হরপ্লার সমাধি-ক্ষেত্র হইতে এইরূপ অন্থিপূর্ণ বহু মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মৃৎপাত্রের আকার ও আয়তন সাধারণ পাত্র হইতে ভিন্ন। এইগুলির বহির্দেশে নানাপ্রকার চিত্র অন্ধিত হইত। সাধারণতঃ মযুর, গো, বস্থু ছাগ কিংবা হরিণের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ ও লতা-পাতার ছবিও অন্ধন করা হইত। এইরূপ মৃৎপাত্র-চিত্রের জন্ম হরপ্লাই বিখ্যাত। অনেকে অনুমান করেন প্রথমে মৃতদেহ উন্মৃক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হইত এবং পশুপক্ষীতে মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কয়েক দিন পর মৃতের মস্তক ও কয়েক খণ্ড অন্থি পাত্র-মধ্যে রাখিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত।

তৃতীয় প্রথাহুসারে মৃতদেহ দাহ করা হইত এবং দাহাবশিষ্ট কয়েক খণ্ড অস্থি ও ভন্ম কোন মৃৎপাত্রে রক্ষিত হইত। এই মৃৎপাত্র দাধারণতঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার কোন ইষ্টক-বেদীতে ক্ষোদিত গর্ভে রক্ষিত এক মৃৎপাত্রে ভন্ম ও মৃত্তিকাদি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে আবার চতুক্ষোণ এক মঞ্চের মধ্যে তৃইটি গর্ভে ভন্ম ও দক্ষ অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রাচীন সমাধি-শেষ বলিয়া অস্থুমিত হয়।

মোহেন্-জো-দড়োতে হরপ্পাব মত সমাধিস্থান হিসাবে স্বতন্ত্র কোন স্থান এযাবং আবিষ্কৃত হয় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে স্থানে স্থানে নর-কল্পাল ও নর-কপাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইযাছে। মনে হয়, মোহেন-জো-দড়োর সমাধিস্থান এখনও লোকচক্ষুর অস্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা

<sup>&</sup>gt; হরপ্লাতে মাহুষের মন্তক ও অন্থিপূর্ণ শতাধিক মৃদ্ভাও ভূগত হইতে আবিদ্ধত হইয়াছে।

 $<sup>\ \ \,</sup>$  Arch. Sur. Rep., 1924-25, pp.74f , also pls. XXIV. (a), (b) , XXV (c), (d).

আবিষ্কৃত হইলেই এখানকার সমাধি-প্রসঙ্গে আরও অনেক তথ্য নির্ণীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে এখন পর্যান্ত যে দব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এই দব পরীক্ষা করিয়া স্তার্ জন্ মার্শাল্ অহুমান করেন, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রধানতঃ শব-দাহ এবং দাহান্তর দক্ষ অস্থির সমাধি অহুষ্ঠিত হইত। পূর্ণ সমাধি ও আংশিক সমাধি সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতে আগত বিদেশীয়দের প্রভাবে সিন্ধু-উপত্যকায় ক্রেমশঃ স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

M. I. C., Vol. 1, p. 90.

## অষ্ট্রম পরিচ্ছেন্

## ধাতু

মানব-সভ্যতার আত্মকুরণে ধাতৃই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। যব এবং গমের ব্যবহার, পশু-পালন, হস্ত-দারা ও কুলাল-চক্রে মৃৎপাত্র-নির্মাণ এবং তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রভৃতিতে সভ্যতার ধারা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে তামার আবিষ্ণারই সম্ভবতঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইলিয়ট্ স্মিণ্ (Elliot Smith)-প্রমুখ পণ্ডিতেরা ইজিপ্তকে তামা-আবিদ্ধারের কেন্দ্র ও জগতের সভ্যতা-বিস্তারের অগ্রদৃত বলিয়া মনে করেন। গর্ডন্ চাইল্ড্ (Gordon Childe)-এর মতে স্থুমের দেশ (Sumer) তামা-আবিন্ধারের প্রথম ক্ষেত্র। সুসা (Susa) এবং আনাউ (Anau) নামক স্থানেও উল্লিখিত ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োতেও তাম ও ব্রোঞ্-নির্দ্মিত পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দেশ গ্রীষ্টের জন্মের ন্যুনাধিক ভিন হাজার বংসর পূর্বের উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। উল্লিখিত সমস্ত স্থানেই সভ্যতার একটা সাধাবণ ধারা এবং সামঞ্জস্ত দেখিতে পাওয়া যায়: পশুপালন, কৃষিকন্ম, সূতাকাটা, চক্রে মুন্ময়-পাত্র-নির্মাণ এবং ভাহাতে চিত্রকলার প্রবর্ত্তন, ভামার আবিষ্কার ও বহুল প্রচার, এবং লৌহ সম্বন্ধে মামুষের অজ্ঞতা প্রভৃতি এই সকল স্থানের তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক স্থানে আবার পৃথক্ ভাবে আত্মকুরণের একটা স্বাতন্ত্রাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রযুগের সভ্যতার মূল কেন্দ্র যে কো্থায় ছিল তাহা বলা খুব কঠিন। বৈদিক আর্য্যদের "অয়স্"-এর দঙ্গে এই দমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ভান্রস্থুগের কোন সম্পর্ক আছে কি-না ভাবিবার বিষয়। তাম্রযুগের চওড়া কুঠার

(flat celt) ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-ইউরোপ পর্য্যস্ত সমস্ত দেশেরই প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যেই বা কি সম্বন্ধ আছে? এই সব বিষয়ে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আরুষ্ট হওয়া দরকার। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত ধাতব পদার্থের বিষয় বর্ত্তমানে আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু কিছু তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

### স্থৰ্ণ

চাকৃচিক্য এবং সৌন্দর্য্যের জন্ম ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ই বোধ হয়
মাত্র্যের দৃষ্টি দর্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাম্রবৃগে ধাতু
দ্রবীকরণ-প্রণালী আবিন্ধারের পূর্বের ইহাকে কাজে লাগাইবার সুযোগ
খুব কমই ঘটিয়াছিল। এই প্রণালী আবিন্ধারের পর হইতে সোনার
গহনাপত্র প্রভৃতি নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যেরা সোনাকে
"হিরণ্য" বলিতেন। ইহারা হিরণ্যের ভূয়দী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরেও সোনার
বিবিধ অলম্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাকালে নদী-সৈকত হইতে
সোনা সংগৃহীত হইত। ঋথেদে সিন্ধুনদীকে "হিরণ্যয়ী'", "হিরণ্যবর্তনি"
প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয়েরা ভূগর্ভ
হইতেও খনিজ স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে জানিতেন বলিয়া বেদে প্রমাণ
পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতার ও শতপথব্রাহ্মণের ধ্যিরা স্বর্ণপ্রক্ষালন-প্রণালী অবগত ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

<sup>3</sup> R. V., X. 75. 8.

R. V., VIII. 26. 18

<sup>.</sup>º R. V., I. 117. 5.; A. V. XII. 1. 6.

<sup>8</sup> Tait. Sam., VI. 1. 7. 1

e Sat. Br, II, 1, 1, 5.

মোহেন-জো-দড়োর স্বণাভরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাগৈতিহাসিক ভারতে ব্যবহাত স্বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। হরপ্লা ও মোহেন্-জো-দড়োর স্বর্ণে স্বর্ণ এবং রৌণ্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে ইলেকট্রোন (electron) বলা হয়। এইরূপ মিশ্রিত স্বর্ণ মহীশুরের কোলার (Kolar) এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুরের স্বর্ণখনিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্তার জন্ মার্শল্-প্রমুখ পণ্ডিতেরা অহুমান করেন, দক্ষিণাপথের উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে সম্ভবতঃ সিন্ধু-উপত্যকায় স্বর্ণ আমদানী করা হইত।<sup>১</sup> মোহেন্-জ্বো-দডোতে যে স্থণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল গহনাপত্রের নির্মাণ-কৌশল দেখিলেই বুঝা যায়। হরপ্লার ষ্বৰ্ণকারের। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত সোনার কণ্ঠহার (necklace), হাতের বলয়, কানের হুল, মাথার বন্ধনী (fillet) ও চূড়া, সচ এবং মালা প্রভৃতি নানাবিধ স্বৰ্ণদ্ৰব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদেও এইরূপ নানাবিধ সোনার গহনাপত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গলার নিক্ষণ ( ঋথেদ 1. 26 2 হইতে মনে হয় নিক মুদ্রা হিসাবেও ব্যবহৃত হইত) ও কর্ণশোভনা<sup>8</sup> প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বৈদিকষ্ণো স্থলবিশেশে স্বর্ণ-পাত্রেরও প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগের অষ্টাপ্রত্, শতমান, কৃষ্ণন প্রভৃতিকে পণ্ডিতেরা ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার আদিম অবস্থা বলিয়া অমুমান

M.J.C., Vol. I. p. 30.

২ এইরূপ মন্তক-বন্ধনী স্থমেরবাদীদের মধ্যেও প্রচলিত চিল।

o R. V., II. 32, 10.; VIII. 47. 15., etc.

<sup>8</sup> R. V., VIII. 78. 3.

e Tait. Sam., III. 4. 1. 4 , Kathaka Sam., XIII. 10.

Sat. Br., V. 5. 4. 16. XII. 7. 2. 13.

<sup>9</sup> Tait, Sam., II. 3. 2. 1. Kathaka Sam., XI. 4., etc.

করেন। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তুর মধে স্বর্ণমূদ্রার কোন চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

# রোপ্য

মোহেন্-জো-দড়োতে সোনার চেয়ে রূপা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাঙ্য়া যায়। প্রাচীন মিশর ও সুমেব দেশ অপেক্ষাও এখানে রূপার জিনিষ বেশী। মোহেন্-জো-দড়োর এই রূপা কোন স্থান হইতে আমদানী করা হইত সেই বিষয়ে কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা, কাঠক সংহিতা, ও শতপথ ব্রাহ্মণত প্রভৃতিতে রজতের (রোপ্যের) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো দড়োতে মূল্যবান্ অলঙ্কার-পত্র রাখার জন্ম রোপ্যাপাত্র ব্যবহৃত হইত। নানারূপ মূল্যবান্ গহনাপত্রপূর্ণ এক রোপ্যাপাত্র ঐস্থানে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ পাত্রের ভিতরে সোনা ও রূপার নানারূপ গহনা, বলয়, আংটি, বিভিন্নপ্রকার মালা, ও কয়েকটি ছোট পাত্র পাওয়া গিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা ভিন্ন গাঙ্কেরিয়াতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের রোপ্যদ্রেরের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যেও রেপ্য-নির্দ্মিত রুক্স, পাত্র, ও নিক্ষের (মুদ্রা) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে, অ্যাব্রাহাম (Abraham)

১ তৈ: স: ১া৫া১া২

২ কঠিক স: ১০।৪

৩ •শত: ব্রা: ১২।৪।৪।৭ , ১৩।৪।২।১•

৪ শতপথ বা: ১২৮৮৩১১, তৈ: বা: ২া২ান্থ, তান্তাত; পঞ্বিংশ বা: ১৭১১৪

এফ্রোনের (Ephron) নিকট হইতে রৌপ্য দিয়া কবরের স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন।

গাওল্যাণ্ড সাহেব (Gowland) বলেন, প্রায় খ্রী: পৃ: ৪৫০০ অব্দের ক্যালডিন-লেখে (Chaldaean Inscription), রৌপ্য দ্রব্যের মূল্য হিসাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

## তামা ও ব্রোঞ্

প্রক্তরযুগের পরের যুগকে পণ্ডিভেরা 'ব্রোঞ্-যুগ' বলিয়া থাকেন।
সুক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে এই নামটি সকল দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং ইহার সমসাময়িক মিশর ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি কোন কোন স্থানে প্রথমে
তাম প্রচলিত হয়, ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে টিন ও তামের সম্মিলিত
ধাতু ব্রোঞ্জের আবিদ্ধাব হয়। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন প্রধান
দেশে প্রথম হইতেই প্রাকৃতিক অবস্থাতেই টিন ও তামের সংমিশ্রিত
ধাতু ব্রোঞ্জ্ পাওয়া যায় এবং সে সব স্থানে তাময়ুগের পত্তনই হয়
নাই; সে জন্মই তাঁহারা প্রস্তরমুগের পরবর্তী যুগকে ব্রোঞ্জ্ যুগ বলিয়া
খাকেন। আমাদের দেশে কোন কালে ব্রোঞ্জ্যুগ ছিল না বলিয়া
ভিক্রেন্ট স্মিণ্ ( V. A. Smith ) মনে করেন। তিনি শুধু উত্তরভারতের কতিপয় স্থান এবং গাঙ্গেরিয়ার আবিদ্ধারের উপর নির্ভর
করিয়া প্রায় ৬০ বংসর পূর্বের্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।
তিনি যখন এই বিষয়ে গবেষণা করেন তখন মোহেন্-জো-দড়ো ও
হরপ্পার বিষয় লোকে জানিত না; এবং সেই সব স্থানে ভারতের

<sup>&</sup>gt; Encyclopaedia Br., vol. 20 (U.S. A. ed. 1946),p. 684

a Ibid.

o I. A., 1905, pp. 229 f.

প্রাগৈতিহাসিক ষ্গের তাম বা ব্রোঞ্জ-নির্মিত কোন দ্রব্য যে পুকায়িত থাকিতে পারে এই বিষয় কাহারও ধারণা হয় নাই। সেজস্য তৎকালে শ্মিপ্ সাহেবেব অমুমান সকলের কাছে চিন্তাকর্যক হইয়াছিল। কিন্তু এখন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দডোর আবিকারের ফলে সেই সব স্থানে ভূরি ভূরি ব্রোঞ্জ্-নির্মিত দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে বাহির হইতেছে। এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে বিশুদ্ধ তাম ও ব্রোঞ্জ্-নির্মিত দ্রব্য একই সঙ্গে পাশাপাশি পাওয়া যাইতেছে। সে সময়ের কারিকরেরা যেমন এক দিকে খাঁটা তামার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত সেইরূপ ব্রোঞ্জ্ তৈয়ারের কৌশল অবগত ছিল এবং তাহাদ্বাবা নানারূপ দৈনন্দিন কার্য্যের জিনিষপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রসাধন-সামগ্রীও নির্মাণ করিতে পারিত।

মোহেন-জো-দড়োর তাম্র ও ব্রোঞ্-নির্মিত দ্রব্যকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) যুদ্ধের অন্ত্রশস্ত্র, (২) নানাবিধ হাতিয়ার এবং (৩) অন্যান্য গৃহসামগ্রা।

ভারতবর্ধের প্রাগৈতিহাসিক স্থানসমূহ হইতে যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষ তৎকালে অন্ত্রশন্ত্রে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। আক্রমণ-শন্ত্রের মধ্যে বর্শা, ছোরা, তীর ও ধরুক প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যে জাতীয় অন্ত্রশন্ত্র পাওয়া যায়, বৈদিক আর্য্যদেরও প্রায় তৎসমৃদ্য় ছিল। ঋথেদে নানাজাতীয় আয়ুধের মধ্যে কুঠার (পরশু বা তেজঃ), বর্শা (ঋষ্টি, রন্ডিণী, শরু) এবং তরবারি (অসি বা কৃতি) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধরুক (ধরুস্, ধরন্) এবং বাণও যুদ্ধ-উপলক্ষে ব্যবহাত হইত। তাঁহারা হুই প্রকারের বাণ ব্যবহার করিতেন। এক প্রকার বাণ বিষাক্ত, এবং ইহার অগ্রভাগ শৃঙ্গ (রুরুসীষ্ণ)-নির্শ্বিত থাকিত। অন্ত প্রকার বাণের অগ্রভাগ তাম বা ব্রোঞ্-নির্শ্বিত (অয়োমুখ) হইত। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ তাম বা ব্রোঞ্-নির্শ্বিত

বাণের অগ্রভাগ মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যুদ্ধের সরঞ্জাম যে বছদিন পর্যন্ত অনেকটা একই প্রকার ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন অসি, ভোমর, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি গতামুগতিক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে।

## কুভার

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কুঠারকে সাধারণতঃ ছই শ্রেণ্রীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) সরু লম্বা এবং (২) খাটো চওড়া। প্রথম শ্রেণীর কুঠারকে পণ্ডিতেরা 'চেপ্টা কুঠার' (flat celt) আখ্যা দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কুঠার ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুসা, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত, মিশর ও ইউবোপের অনেক দেশে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে কুঠার-নির্মাণের জন্ম ব্রোঞ্জ অপেক্ষা ভামারই প্রচলন বেশী ছিল। ট্রয় এবং ইঞ্জিয়ন (Aegean) দ্বীপে দ্রব্য-নির্ম্মাণে তামার পরিবর্ত্তে ব্রোঞ্জ প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া গর্ডন চাইল্ড অফুমান করেন'। মিশরের প্রাচীন নাকদা সহরে প্রাপ্ত কুঠারের সঙ্গেও মোহেন-জো-দড়োর কুঠারের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ' দিতীয় শ্রেণীর খাটো ও চওড়া কুঠার মোহেন্-জো-দড়োতে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি বিজনোর-জেলায় প্রাপ্ত লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত তামার কুঠারের মত। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গাঙ্গেরিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি কুঠারের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর কোন কোন कुठादात यर्थन्ते मानुना प्रथा यात्र ।

<sup>3</sup> Gordon Childe, Bronze Age, p. 61.

Representation of the Prehistoire Orientale, Vol. II, fig. 267,

#### =>

মোহেন্-জো-দড়োর বর্ণা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়ার বর্শার মন্ত নয়। এইগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা ও চেপ্টা। এইগুলিডে কোন গর্ত্ত কিংবা মধ্যভাগে কোন শিরা নাই, অধিকস্ত একটা লেজ (চিন্নাপ্ত) আছে। এইরূপ বর্ণা এখনও আফ্রিকার কোন কোন জাতি ব্যবহার করে। এইরূপ অহুন্নত প্রণালীর বর্ণা দেখিয়া কেহ কেহ অহুমান করেন ইহা সভা সিন্ধুতীরবাসীদের নিজস্ব জিনিষ নয়। ইহা হয়ত কোনু বিজিত অসভ্য জাতি হইতে প্রাপ্ত লুগুন-দ্রব্য। সমসাময়িক এলাম, সুমের প্রভৃতি স্থানে তৎকালে মধ্যভাগে শিরাষ্কৃত এবং গর্ত্তবিশিষ্ট বর্ণা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত বর্ণাই তাম্র-নির্ম্মিত—ইহাদের কয়েকটি পত্রাকৃতি।

#### CETAI

বহু প্রাচান প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশেষ বিশেষ সময়, আমরা আন্তর্জাতিক সমান কিংবা বিভিন্ন আকারের দ্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। এইরূপ বৈশিষ্ট্যমূলক সময়-নির্দ্ধারণের জন্ম কুঠার প্রভৃতি অপেক্ষা দ্বোরার মূল্য অনেক বেশী। ধাতু-যুগের পত্তন হইতেই সমগ্র জগতে দ্বোরার প্রচলন আরম্ভ হইতে দেখা যায়। আদিম যুগের দ্বোরা দেখিতে ত্রিকোণাকার এবং উভয় পার্শ্ব মোটামুটি চেপ্টা। ঐগুলি খুব দ্বোট এবং লম্বায় ৬ ইঞ্চির বেশী নয়। অভ্যালোকের শরীরে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই দ্বোরা তৈরী করা হইত। পুরাকালে কাঠ, হাড়, হাতীর দাত কিংবা ধাতু দিয়া দ্বোরার হাতল নির্দ্ধিত হইত। প্রাচীন দ্বোরা ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার দ্বোরার গোড়ার দিকে লম্বা লেজ থাকিত এবং দ্বিতীয় প্রকারের কোন লেজ থাকিত না।

## > Childe, Bronze Age, p. 75.

মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু লেজবিশিষ্ট ' ছোরাই আবিষ্কৃত হইরাছে। ইহাদের মধ্যে পেরেক দিয়া হাতল আটকাইযা দেওয়ার মত কোন ছিদ্র নাই। এইগুলির জন্ম বাঁশের কিংবা কাঠের হাতলই ব্যবহৃত হইত। মিশরের সর্বপ্রথাচীন ছোরার অগ্রভাগ ত্রিকোণাকার, এবং গোড়ার দিক্ও ত্রিকোণাকার, সুতরাং সমগ্র ছোরাটা দেখিতে একটা চতু ভুজের মত। মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রথাচীন ছোরা লেজবিশিষ্ট এবং হাতলের সঙ্গে লাগাইবার জন্ম লেজে পেরেক বসাইবার ছিদ্র (rivet-hole) আছে।

# বাপ-মুখ (Arrow-head)

মানবজাতির আদিম সভ্যতার সময়ে অর্থাৎ নব-প্রস্তর-যুগে (Neolithic age) এবং তাত্র-প্রস্তর-যুগেরও প্রথমভাগে বাণ-মুখ-নির্মাণের জন্ম চক্মকি পাথর এবং হাড় ব্যবহাত হইত। ব্রোঞ্জ্যুগের প্রথম অবস্থায় মিশর দেশে এই উভয় দ্রব্য-দ্বারা বাণমুখ তৈরী হইত। তামা ও ব্রোঞ্জের বিস্তার-লাভের সঙ্গে সঙ্গেইহারা বাণের অগ্রভাগের জন্মও ব্যবহাত হইতে লাগিল। হরপ্লা ও মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্ত্যুপ হইতে এখনও চক্মকি পাথরের কোন বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্য কোন কোন স্থান হইতে পাথরের বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা হইতে তাশ্রনিশ্মিত দ্বিধাবিভক্ত বাণমুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি ঠিক পাণরের অফুকরণেই নিশ্মিত হইয়াছিল। মিশর, উত্তর-পারস্থ এবং পশ্চিম-ইউরোপে নব-প্রস্তর-যুগ ও তাশ্র-প্রস্তর-যুগে চক্মকি পাণরের যে সব নমুনা

<sup>5</sup> M. J. C., Vol III. Pl. CXXXV. 8, 5, 6.

Representation 2 Childe, Bronze Age, p. 77, Fig 7, No. 4.

o Ibid, pp. 93-4

পাওয়া যায়, এইখানে প্রাপ্ত বাণ-মুখে এইগুলিরই একটু সংশোধিত অকুকরণ দেখা যায়। এই আকৃতির ধাতুজ বাণ-মুখ প্রাচীন গ্রীস্থবং ককেসাস্ (Caucasus) প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। মধ্য ও অন্ত্য ব্রোঞ্জ-মুগে ধাতুনিন্মিত দ্বিধাবিভক্ত নানারূপ লম্বালেজবিশিষ্ট বাণ-মুখ মিশর, গ্রীসৃ ও মধ্য-ইউরোপে ব্যবহৃত হইত।

এখানে ধাতৃজ ( তামা ও ব্রোঞ্-নিম্মিত ) অক্যান্য হাতিয়ার ও গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাটালি, ক্ষুর, করাত, বড়শি, কান্তে, বেধনী ( awl ), শঙ্কাকা ও স্চ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

## বাটালি

ধাতৃজ বাটালির আবিষ্ণার খুব কৌতৃহলজনক। আদিম প্রস্তরকুঠারের অমুকরণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।
ইহাদের পার্থক্য এই যে কুঠারগুলি চেপ্টা এবং বাটালিগুলি
অপেক্ষাকৃত সরু। সিন্ধু-উপত্যকাতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর বাটালি
দেখিতে পাওয়া যায়।

- (ক) চৌফলা-যুক্ত ও লেজহীন; মুখের দিক্ চেপ্টা ও ধারাল।
- (খ) চৌফলা-যুক্ত কিন্তু গোড়ার দিকে হাতল লাগাইবার জন্ম লেজযুক্ত।
  - (গ) গোল ও লম্বা 18

প্রথম তৃই জাতীয় বাটালি বহুসংখ্যক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির সংখ্যা থুব কম। প্রথম শ্রেণীর বাটালি পৃথিবীর অক্যান্ত দেশেও পুরাতন দ্রব্যের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

- 5 Childe, Bronze Age, p 94.
- R. M. I. C., Vol. III. Pl. CXXXV. 11. 14.
- Ibid, PI, UXXXV, 12, 13, 15.
- s Ibid, Pl. CXLII. 15.

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাটালি মোহেন্-জো-দড়োর বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। এরপ জিনিষ আর কোথাও এযাবং আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির একদিক্ থুব সুক্ষাগ্র। এইগুলি সম্ভবতঃ পাথরের কাজে ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সাহায্যে বোধ হয় পাথর-ভাঙ্গা ও খোদাই প্রভৃতি কাজ করা হইত।

## কুর

আদিম যুগের মাত্র্য পাতলা ও ধারাল চক্মকি পাথর দিয়াই ক্ষুরের কাজ চালাইত। মিশর প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে যে সমস্ত ধাতুজ ক্ষুর ব্যবহৃত হইত ঐগুলি দেখিতে চক্মকি পাথরের ক্ষুরের নমতই। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে চক্মকি পাথরের নমুনার কোন ক্ষুর আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন কি ধাতু (ব্রোঞ্ছ্)-নির্মিত ক্ষুরের সংখ্যাও এই উভয় স্থানেই খুব অল্প এবং ইহাদের আকৃতিরও বিশেষত্ব আছে।

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষুর এবং ক্ষুরের উপযোগিতার বিষয় বহুল উল্লেখ আছে।

#### করাভ

ভাল এবং ভগ্ন অবস্থায় কয়েকখানা করাত মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ব্রোঞ্-নিশ্মিত। ভাল করাতগুলি দেখিতে ঠিক আধুনিক যুগের লৌহ-নিশ্মিত করাতের মতই। মোহেন্-জো-

- > Childe, Bronze Age. p. 97.
- R. V. I. 165, 10; X. 142, 4; A. V. VI. 68, 1, 8, VIII, 2, 7, 17; Sat. Br. II, 6, 4, 5, III, 1<sub>a</sub>, 2, 7; Tait. Sam. II, 1, 5, 7, 5, 5, 6, IV, 3, 12, 3, V. 6, 6, 1; Mait. Sam. 1, IQ, 14, etc.; Kath. Sam. VI. 3, 12, 3, Nir V. 5, Vaj. Sam. XV. 4.

দড়োর করাতের গোড়ার দিকে পেরেক দিয়া হাতলে আটকাইবার জন্ম ছইটি করিয়া ছিদ্র আছে। এই ব্রোঞ্-নির্মিত করাত বোধ হয় প্রাচীনকালে শঙ্খ কাটিবার জন্ম ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুগে শাঁখারীরা লোহার করাত দিয়া শঙ্খ কাটিয়া থাকে।

# বভূম্পি

ু ব্রোঞ্জ্-নির্মিত ছোট এবং বড় নানারূপ বড়িশ মোহেন-জ্ঞোদড়োতে আবিষ্কৃত হইরাছে। ইহাদের কয়েকটি খুব সুন্দর ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি ভগ্ন অথবা ক্ষয় প্রাপ্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আকৃতির তাম্র-নির্মিত বড়িশ মিশর দেশের নাকদা (Nagada) নামক স্থানেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদের বিশেষত্ব এই যে মুখের দিকে কোন হুল বা ফলা (barb) নাই এবং উপর দিকে সূতা লাগাইবার জন্য চক্ষুর মত একটি করিয়া গর্ত আছে।

## কাডে

এখানে কান্তের ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে কতকটা গোলাকার এবং ইহার ভিতরের দিক্ অপেক্ষা বাহিরের দিক্ পাতলা ও ধারাল। এই দিক্ই বোধ হয, কাটিবাব জন্ম ব্যবহৃত হইত। মেসোপটেমিয়ার 'কিশ' নামক স্থানে এইরূপ কান্তের কতক-গুলি ভগ্নখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাঃ ম্যাকে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

<sup>5</sup> De Morgan, Prehistoire Orientale, Vol. II. p. 214, Fig. 267.

<sup>₹</sup> M. I. C, Vol. II, p. 501.

বৈদিক সাহিত্যে<sup>২</sup> "দাত্র" শব্দের উল্লেখ আছে। ইহাকে কোন কোন পণ্ডিত কান্তে (sickle) বলিয়া মনে করেন।

# বেপ্রহী ( Awl )

সিন্ধু-উপত্যকার বেধনীর কোন কোনটি গ্রই দিকেই, আবার কোন কোনটি একদিকে স্ক্র্ম; এইগুলি তিন চাবি ইঞ্চি লম্বা। মিসর দেশের নাকদা (Naqada) নামক স্থানের বেধনী দেখিতে এখানকার মতই।

ম্যাকডোনেল্ (Macdonell) ও কিথ্ (Keith) ঋথেদে উল্লিখিত পৃষদেবের 'আরা' নামক অন্ত্রকেই পরবর্ত্তী কালের চামড়া ছিদ্র করার বেধনী বলিয়া অসুমান করেন। ঋথেদের কোন কোন স্থানে বণিত আছে মরুত্ এবং ছণ্টা 'বাশী' নামক অন্ত্র ব্যবহার করিতেন। অথর্কবেদে ব্যবহৃত এই শব্দে ছুতারের (carpenter) ছুরি বুঝায় এইরূপ মনে করা হয়। সায়ণাচার্য্যের মতে এই শব্দের অর্থ বেধনীও হইতে পারে।

## সুক (Needle)

এখানে তামা এবং ব্রোঞ্জের কতকগুলি তারের মত জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির এক দিকে চোখের মত একটি করিয়া

১ বেদে বলা হইয়াছে গঞ্জ কানে দাত্তের মত চিহ্ন দেওয়া হইত (দাত্তকৰ:)।
R. V. VIII. 78. 10., Nirukta, II, 1; Mait. Sam. 1V. 2. 9.

'দাত্র' হইভেই বঙ্গদেশে প্রচলিত দা' অথবা 'দাও' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

- 2 De Morgan, op. cit., Vol. II, p. 214, Fig. 267.
- o R. V. VI. 53. 8.
- 8 R, V. 1. 37. 2.; 88, 3.; V. 53. 4.; VIII, 29, 3.
- a A. V. X. 6. 3.

গর্ত্ত আছে। এইজন্য এইগুলি সূচ বলিয়া মনে হয়। মিসরের নাকদা (Naqada) নামক স্থানেও এই নমুনার সূচ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঋথেদের যুগে স্চকে 'বেশী' বলা হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

## শঙ্গাকা (Rod)

ভামা ও ব্রোঞ্জের লম্বা শলাকা এখানে আবিকৃত হইয়াছে।
ইহাদের উভয় দিক গোল। কাজেই কোন জিনিম ছিদ্র করার উদ্দেশ্যে
ইহারা ব্যবহৃত হইত না। এইগুলির ব্যবহারবিষয়ে কেহ কিছু ঠিক
করিয়া বলিতে পারেন না। ডাঃ ম্যাকে অমুমান করেন, এইগুলি অঞ্জনশলাকার্রপে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক মিসরে অঞ্জন-প্রয়োগের জন্য এইরূপ শলাকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি এইদিকে
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীন মিসরেও এই কার্য্যের জন্য শলাকা ব্যবহৃত হইত বলিয়া তিনি অমুমান করেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ অঞ্জন-শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## আহম্পি

গোলাকার এবং হাতল সংযুক্ত তামা ও ব্রোঞ্জের আরশিও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এত মস্ণ করা হইত যে আকৃতি সহজেই ইহাতে প্রতিবিশ্বিত হইত।

- De Morgan, op. cit., Vol. II, p. 214, Fig. 267.
- R. V. VIII. 18. 17. Of. Hopkins, Journal of the American Oriental Society, 15, p. 264 n.
- ত বন্দলে বিবাহের সময় বর ও কন্তার হাতে ব্রোঞ্জ বা কাংল্য নিশ্বিত
  দর্পণ এখনও প্রান্ত ইয়া থাকে। ধাতু নির্মিত দর্পণ ব্যবহারের মূলস্ত্র কি
  মোহেন্-জো-দতো হইতেই ? বিবাহের সময় দর্পণ ধারণের প্রথা কালিদারের
  সময়েও প্রচলিত ,ছিল। বিবাহের সময় পার্বতীর হাতেও দর্পণ ছিল বলিয়া
  কুমার সম্ভবে ( ৭।২৬ ) বণিত আছে।

# কাঁড়ি (Spacer )

তামা ও ব্রোঞ্জের বহু ফাঁড়ি মাহেন্-জ্যো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালা কিংবা মেখলার লহর প্রবেশ করাইবার জন্ম ঐগুলিতে তুইটা হইতে ছয়টা পর্যস্ত ছিদ্র থাকিত। তামা কিংবা ব্রোজের সাদাসিদে লম্বা টুকরাতে ছিদ্র কবিয়া সাধারণ ফাড়ি তৈরী হইত।

# অস্তান্ত গ্রহ-সামগ্রী

ধাতৃজাত অস্থাস্থ গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাসন-কোসন, ছোটদের খেলনা, প্রসাধন দ্রব্য এবং গহনাপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা জাতীয় বাসনকোসনের মধ্যে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী কতকগুলি নমুনা বিশেষভাবে চিন্তাকর্ষক। এই ধাতুজ ভাণ্ডের ঠিক একই
আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকানিশ্মিত কতকগুলি ভাণ্ডও এখানে আবিষ্কৃত
হইয়াছে। এই মাটা ও ধাতুর ভাণ্ডেব উদরদেশে একই নমুনার
শিরা বর্ত্তমান আছে। ঠিক একই আকৃতিবিশিষ্ট মুম্ময় ও ধাতুজ
কলসীও এখানে পাওয়া গিয়াছে। তামা ও ব্রোঞ্জের থালা ও ঢাক্নিগুলি অতিশয় মনোরম। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োর
শিল্পীবা ধাতুদ্ব্য-নির্মাণে কতই না পরিপক হস্তের পরিচয় দিতে
পারিত। পান-পাত্র, মালসা, হাঁড়ি ও কলসী প্রভৃতি দ্বেয় মৃত্তিকা,
তাম ও ব্রোঞ্জ প্রভৃতি উপাদানের বিভিন্নতায় আকৃতির বিশেষ কোন
পার্থক্য হইত না।

- ১ নরম পাধর, পোড়া মাটী, ফায়েন্স, সাদা মণ্ড, শব্দ এবং সোনা প্রভৃতিও ফাঁডি তৈরী করার জন্ম ব্যবহৃত হইত।
  - M. I. C., Vol III, Pl CXL, CXLI.
  - o Ibid, Pl. LXXXVI, No. 22
  - 8 Ibid, Pl. CXL, Nos. 7, 18

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে তৃতীয় যুগের (Late Period) একখানা ছোট ভারী থালা এবং ইহার ঢাক্নি দেখিতে থুব চমৎকার।' এইরূপ আরও অনেক সুন্দর জিনিস দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন কডা (pan) ও কলসী-ঢাক্নি প্রভৃতি শিল্পীব অত্যন্ত নিপুণ হন্তের পবিচায়ক।

#### সীসা

সীসা নির্দ্মিত দ্রব্য এখানে খুব অধিক সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয় নাই।
যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাব মধ্যে কয়েকটি ছোট থালা এবং ওলন-যন্ত্র
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মধ্যে মধ্যে সীসার ডেলাও দেখিতে
পাওয়া যায। দক্ষিণ ভারত, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর, আফগানিস্থান এবং পারস্থা প্রভৃতি স্থান হইতে সীসা আমদানী করা হইত বলিয়া
কেহ কেহ মনে করেন।

3 Ibid, Pl. CXLII, No 1,

## নৰম পৰিচ্ছেদ

# মৃৎশিল্প ও মৃৎপাত্ত-রঞ্জন

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে নানা জাতীয় অসংখ্য মুৎপাত্তের মধ্যে হাঁড়ি, মট্কী, কলসী, শরা, গেলাস, গামলা, কড়া, পেয়ালা, ধুহুচি, থালা, বাটী, রেকাব, চুল্লী, জালা, খাঁচা, দীপ, চামচ, ঘট, উপহার-পাত্র ( offering stand ), পানপাত্র, ঢাকনি প্রভৃতি উল্লেখযোঁগ্য। এগুলির মধ্যে আবার লম্বা, বেঁটে, নলাকৃতি, ঢেউ-তোলা, সরু-গলা ও সরু-তলার অনেক প্রকারের পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শির-ওয়ালা, থাঁজ-কাটা, হাতল-ওয়ালা নমুনাও আছে। স্থানে-স্থানে এমন এক এক প্রস্ত সুন্দর ও মস্প পাত্র পাওয়া গিয়াছে যে এইগুলি দেখিলে এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত লোককেও অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যে সময়ে প্রস্তারের ব্যবহার আন্তে আন্তে সভ্য জগৎ হইতে বিরল হইতেছে অথচ তাড়া ও ব্রোঞ্জ পূর্ণমান্তায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্যসম্ভারের অভাব দূর করিতে অপ্রচুর, এইরূপ সময়ে জগতের প্রায় সর্বব্রেই মৃৎশিল্পের থুব উন্নতি দেখা যায। সিন্ধু-উপত্যকায়ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময়ে সেখানেও মুংশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তত্ত্তা অধিবাসীরা কোন কোন বিষয়ে আধুনিক যুগের মতই উন্নত প্রণালীর নাগরিক জাবন যাপন করিত। সর্বাদা বসবাসের জন্ম ইষ্টক-নির্দ্মিত মনোরম গৃহ নির্মাণ করিত। দ্বিতল, ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে জল নিকাশের জন্য আধুনিক যুগের মত মৃন্ময় নল ( pipe ) নির্মাণ করিয়া খাড়াভাবে দেয়ালের সঙ্গে বসাইয়া দিত। স্থাপত্য ও পূর্ত্তকর্ম্মে ইহারা যে কোন হিসাবে পশ্চাৎপদ ছিল না, ইহা তাহাদের নানারূপ গাঁথনির দেয়াল, মঞ্চ, ডেন্ ও রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি দেখিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

এত বড় একটা সভ্যজাতির শিশুদের খেলা ও আমোদ-প্রমোদ
চাই। কাজেই তাহাদের জন্ম মাটা দিয়া নানারূপ খেলনা— মামুষ,
গরু, মহিম, ভেড়া, বানর, শুকর, মুরগী, পাখী, মার্কেল ও গাড়ী
প্রভৃতি—তৈরী হইল। গরীব লোকদের জন্ম মাটার বলয়, আংটা, মালা
ও মেখলা প্রভৃতি নির্মিত হইল। জেলেদের জাল ডুবাইবার জন্ম
মাটার ভারী কড়া, সৌখান লোকদের খেলার জন্ম মাটার (ও পাথরের)
পাশা ও ঘুঁটি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। অবস্থাপর লোকদের জন্ম
মোহেন্-জো-দড়োতে মৃত্তিকাকেই কাচের মত চক্চকে ও মস্থ করিয়া
যে নানারূপ দ্ব্য নির্মিত হইত, এইরূপ প্রমাণ্ড পাওয়া গিয়াছে।
সিন্ধু-উপত্যকার কাচবং মুৎপাত্রই (glazed pottery) যে পৃথিবীর
মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন, ইহা বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বৈদিক সাহিত্যে কুলাল (potter) , কুলালচক্র (potter's wheel), এবং বহু মুৎপাত্রের নাম ও বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধু-উপত্যকায় আক্ষ্ণিত মুৎপাত্রের স্থায় বহু পাত্রই বৈদিকযুগে যাগ্যজ্ঞ কিংবা দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহাত হইত। প্রায় ৩০।৪০ প্রকারের পাত্র বৈদিক ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। এইগুলির মধ্যে পানীয়ের জন্ম পাত্র (drinking vessel), পুরোডাশের (sacrificial cake)

<sup>&</sup>gt; Marshall, M. I. C., Vol. I. p. 38; Mackay, Vol II, pp. 578, 581

<sup>&</sup>gt; Vaj-Sam. XVI. 27.

Raghu Vıra, Implements & Vessels used in Vedic Sacrifice, JRAS, April, 1934, pp. 283 ff.

<sup>∘</sup> Sat. Br. XI. 8. 1. 1.

<sup>8</sup> RV. 1. 82. 4, 110. 5; II. 37. 4. etc. A. V. IV. 17. 4. V(. 142. 1, etc. Tait. Sam., V. 1. 6. 2., VI. 3. 4. 1. Vaj. Sam XVI 62, XIX. 86 etc,

জন্ম 'পাত্রী' ( vessel ), ব্রহ্মোদনের জন্ম 'পাজক' (dish ?), এবং শস্মপরিমাপ । কিংবা অগ্নি-প্রণয়নের জন্ম শরাব ( saucer ) ব্যবহৃত হইত। জলের জন্ম কৃত্ত বা কলদ, দধি-ছ্ম রাখিবার এবং গো-দোহনের নিমিন্ত 'কৃত্তী' ( small round jar ) ছিল। আরও এক প্রকার কৃত্তী থাকিত। ইহাতে পশু-রন্ধন হইত বলিয়া ইহাকে পশুক্তী বলিত। জল দেচন করার জন্ম বড় বড় ঘট থাকিত, ঐগুলিকে 'পরিদেচন-ঘট' বলা হইত। রন্ধন এবং দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করার জন্ম স্থালীর ব্যবহার ছিল। স্থালী মাটী দিয়া কিংবা হয়ত তাম দিয়াও নির্মিত হইত।

বৈদিক আর্য্যরা মৃৎপাত্রেব ভগ্ন খণ্ডগুলিও ফেলিয়া দিভেন না।
ঐগুলিতে করিয়া তাঁহারা পুরোডাশ (পিষ্টক) প্রভৃতি অগ্নিতে
সেঁকিতেন। এই ভগ্ন খণ্ডকে তাঁহারা 'কপাল' বলিতেন। আর্য্যরা
যে সব মৃৎপাত্র ব্যবহার করিতেন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর
অধিবাসীরা তাহাদের চেয়ে কোন অংশে হীন বা অল্পসংখ্যক পাত্র
ব্যবহার করিত বলিয়া মনে হয় না। এইগুলির নমুনা এত বেশী
ও সংখ্যা এত অসীম যে ভগ্ন পাত্রখণ্ড তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে
লাগিত বলিয়া মনে হয় না। তবে ভগ্ন শরা কিংবা মৃৎ-পাত্রের
বৃহৎ খণ্ড এখনও পল্লীগ্রামে পিষ্টকাদি সেঁকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। এখনও শরা এবং মৃৎ-কপাল বঙ্গদেশের পল্লীগৃহে
পিষ্টকাদি-নির্মাণের কালে পুরাকালের বিলীন শ্বুতি সঞ্জীবিত করিয়া

S Ait. Br, VIII. 17, Sat. Br I. 1. 2. 8., Sankh Sr Sutra, V. 8. 2., Cf, Zimmer, Altindische Leben, 271,

Ap. Sr. Sutra, Monier William's Sans-Eng. Dictionary, S. V.

<sup>•</sup> Tait Br. I, 3, 4, 5, 6, 8, Sat. Br. V, 1, 4, 12,

<sup>8</sup> A. V. VIII, 6, 17, Tait Sam. VI. 10. 5, Vaj. Sam, XIX. 27. 86 etc.

দেয়। এই সব আচার-ব্যবহারের মূল সূত্র কোথায় ? আর্য্য সভ্যতায়, না সিদ্ধু সভ্যতায় ?

হরপা ও মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত মুন্ময় দ্রব্যই কুমারের চাকায় ভৈরী। মূর্ত্তি এবং খেলনা ছাড়া হস্তনির্দ্ধিত দ্রব্যের সংখ্যা অতি সামাতা। ঋরেদে কুলালচক্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার বিষয় প্রথম জানা যায়। তবে উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ঋথেদের আর্য্যরা ইহাব ব্যবহার জানিতেন না এরূপ অনুমান করা - অগ্যায়। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্লার কুন্তকার যে মুৎ-শিল্পে অপ্রতিম্বদ্ধী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাত্রের বহির্দ্দেশের মস্ণতা, ভিতরের অসংখ্য সমান্তরাল সূক্ষ্ম রেখা এবং ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে রজ্জুর সাহায্যে পাত্র পৃথক্-করণের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। হস্ত-নির্দ্মিত পাত্রে এই সব চিহ্ন থাকে না। সিন্ধু-উপত্যকায় সাধারণতঃ মৃৎপাত্রগুলি পোড়াইয়া লাল করা হইত। শতকরা নিরানব্বইটা এরাপ লাল। ধূসর বা পাংশু রংয়ের মৃত্তিকা দিয়াও সময় সময় পাত্রাদি তৈরী হইত। পুরু ও পাতলা প্রভৃতি নানারূপ পাত্র এখানে আবিষ্ণৃত হইয়াছে। কখন কখন ডিমের খোলার মত মস্প ও পাতলা পাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রের আয়তন-অমুসারে শিল্পীরা পুরু এবং পাতলা ভাবে নির্ম্মাণ করিত। এই স্থানের পাত্রের উপাদান মৃত্তিকার মধ্যে অভ্রযুক্ত বালি বা চণ কিংবা উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃৎপাত্র নানাভাবে তৈরী হইত। কোনটি এক সঙ্গেই ঘূর্ণ্যমান চক্রে নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছুরি কিংবা রজ্জু দিয়া তলা কাটিয়া পৃথক্ করা হইত। আবার কোন কোন পাত্র ছই খণ্ডে নির্মিত হইত। পাত্রের মাথা ও গলা স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করিয়া, খণ্ডত্বয়

<sup>&</sup>gt; কিশ্নগরে সারগোন নামক রাজার পূর্বে এইরূপ পাত্তের প্রচলন ছিল।

শুক্ষ হওয়ার পূর্বেই গলার সঙ্গে মাথার দিক্টা চক্রে চড়াইয়া সংযুক্ত করিতে হইত। ইহাতে গলার দিকে কোণের স্থিই হইয়া পাত্রের উৎকর্য সাধিত হইত। পাত্র নির্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহার বহির্দেশে লাল কিংবা ঈষৎ পীত রংয়ের প্রলেপ লাগাইয়া স্বাভাবিক লালকে আরও উজ্জ্বল লাল কিংবা পীতাভ করা হইত। এখনও বঙ্গদেশে এবং অহ্যত্র পাত্রের উপর ও গলার দিকে এইরূপ রং দেওয়ার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

পাত্রে সাজ দেওয়াও শিল্পকর্মের আর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। সজ্জাযুক্ত পাত্র লোক-সমাজে আদরের সামগ্রী ছিল। নানা উপায়ে এই সাজ দেওয়া হইত। এক প্রকার নিয়ম এই যে ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপরিস্থিত পাত্রের বহির্দেশে একটা রজ্জু বাঁধিয়া দিলেই, এই পাত্রের গায়ে সুন্দর রজ্জু-চিক্ত অন্ধিত হইত। ইহাতে পাত্রের শোভা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইত। দ্বিতীয়তঃ পাত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেলে শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই ইহাতে নানারূপ চিক্ত ক্ষোদিত করা হইত। মোহেন্জো-দড়োর মৃৎপাত্রে পরস্পর ছেদনকারী বৃত্ত-চিক্ত বর্ত্তমান আছে। কান গোলাকার দ্রব্যের সাহায়্যে এই বৃত্ত-চিক্ত ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পাত্রে, অর-যুক্ত চক্রের মত চিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অন্ধচক্রাকার নখচিক্তবৎ সজ্জাও সিন্ধু-উপত্যকায় বিরল নহে। শুৎপাত্রের অক্বরণে কায়েজ

- ১ এইরূপ পাত্র প্রাচীন কিশ্, জামদেত্নসর, স্থপা ও ম্সান্ নগরেও নিশিত হইত।
- ২ মেদোপটেমিয়াতে পাত্রের গায়ে এইরূপ রচ্জু-চিহ্ন ঞী: পৃ: ২০০০ অবদ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। M I C, Vol I. P.291

হরপ্লাডেও এইরূপ সক্ষাযুক্ত মৃৎপাত্ত আবিদ্ধত হইগ্লাছে।

- M. I. C , Vol. III. Pl CLVII. Nos 2—4, 5.
- 8 Ibid, Pl. CLVII, No 1
- 8 Ibid, Nos. 3, 7

(faience) পাত্রেও যে সজ্জা হইত, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্লাতেই পাওযা যায়।

কোন কোন পাত্রের বাহিরের দিকে দানার মত আছে। সময় সময় ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপর নির্মীয়মান পাত্রেব গায়ে অঙ্গুলি-সংযোগে নানারূপ সজ্জার সৃষ্টি করা হইত। কোন কোন পাত্রেব বহির্দেশে চিত্রাক্ষরে কুম্ভকারের চিহ্ন কিংবা শীলমোহরেব ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

- ু উৎসর্গ পাত্র বা নৈবেছ-পাত্র এখানে তিন প্রকাব দেখা যায় :
  - (ক) চেপটা-তলা-বিশিষ্ট >
  - (খ) সাজসজ্জাহীন-লম্বা-দণ্ডযুক্ত
  - (গ) ছাঁচে-ঢালা-দণ্ডযুক্ত<sup>°</sup>

প্রাগৈতিহাসিক যুগেব আদিন্তনল্লুর নামক স্থানে যে মুৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও উৎসর্গ-পাত্র আছে। কিন্তু ঐগুলির মাথায় মাটীর থালা সংযুক্ত নাই, পরস্তু মোহেন্-জো-দডোর উৎসর্গ-পাত্রে থালা সংযুক্ত থাকিত। তবে, বাহিরের আকৃতিতে ঐগুলিকে মোহেন্-জো-দডোতে প্রাপ্ত দ্রব্যেব সঙ্গে তুলনা কবা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা ছাড়া, তামা ও ব্রোঞ্জারাও উৎসর্গ-পাত্র মোহেন-জো-দড়োর সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা নির্মাণ করাইতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তাম-প্রস্তর যুগে জগতেব বহু সভ্যদেশে অর্থাৎ মিসর, এলাম ( Elam ), সুমের ( Sumer ), আনাউ (Anau), ক্রীত্ (Crete), হিসার্লিক ( Hissarlik ), ট্রান্সিল্ভানিয়া ( Transylvania )

M. I C, Vol III Pl LXXVIII. NO 8, LXXIX. No 2, 5

lbid, Pl LXXIX, No 1, 17

o lbid, Pl. LXXIX, No. 21; 22; 23.

<sup>8</sup> Arch. Sur. Rep., 1903-4 Pl. LVII Fig. I, 7-11

এবং আল্ত্-(Alt)-উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন আকারের উৎসর্গাধারের বছল প্রচলন দেখা যায়। তবে কিশ্ এবং মোহেন্-জো-দড়ো নগরের নৈবেভাধারের মধ্যেই আকারের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। লম্বা নৈবেভাধার মেসোপটেমিয়াতে ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইত। উর্-নগরেও উৎসব উপলক্ষে ইহাদের ব্যবহার ছিল। সুসা-নগরে ইহা সময় সময হস্তে ধারণ করিয়া লোকেরা মিছিলে যোগদান করিত বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অহ্মান করেন। মাহেন্-জো-দড়োতে ও হরপ্লাতে এই সব নৈবেভাধার সম্ভবতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ এবং দৈনন্দিন কার্য্য এই উভয়ের জন্মই ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাঁহার ধারণা।

সরু-তলার পেটে-খাঁজকাটা একরূপ নাতিবৃহৎ পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি সংখ্যায় অজত্র। সিম্কু-উপত্যকায় পুরা কালে এইরূপ হাজার হাজান পাত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এইগুলির মূল্য খুব কম ছিল এবং অতি সামাত্য কাজের জন্মই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে শিল্প-নৈপুণ্য বা সোল্পর্য কিছুই নাই বাহিরের দিক্ অন্থান্ত পাত্রের মত মন্দা নয়। তিন চারি বা পাঁচটি ব্যাবর্ত্তিত রেখা (spiral) দ্বারা বাহিরের খাঁজগুলি গঠিত। ভিতরেও এইরূপ আঙ্গুলের রেখা দেখা যায়। সরু-তলা বলিয়া এইগুলি মাটীতে বসাইয়া রাখা যায় না। এই পাত্র উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিতের জল পানের জন্ম ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা স্থায়ী ব্যবহারের পাত্র সাধারণতঃ দেখিতে ভাল ও মজবুত হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-ভোজনের পর বোধ হয় এই পাত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজকালও বঙ্গদেশে কিংবা উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে পানাহারের জন্ম কালও বঙ্গদেশে কিংবা উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে পানাহারের জন্ম

M. I. C., Vol. 1, p. 296.

<sup>₹</sup> Ibid, p 296.

মৃৎপাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই পরিত্যাগ কবা হয়। শক্ত খাছদ্রব্য পাতায় রাখা যায়, কিন্তু তরল জিনিস ও জলের জন্ম পাত্রের দরকার। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম সম্ভবতঃ পৃথক্ পৃথক্ পাত্র দেওয়া হইত। এইরূপ পাত্র সিন্ধু-উপত্যকায় এক এক স্থানে স্তৃপাকারে পড়িয়া আছে। তলা সরু দেখিয়া মনে হয় ইহা উল্টাইয়া রাখা হইত এবং জল পানের সময় নিম্নদেশে ধরিয়া পান করা হইত। মৃৎপাত্র এইরূপ উল্টাইয়া রাখার নিয়ম কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ু আর এক প্রকার পান-পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিকে "চমক" বলা যাইতে পারে। এইরূপ দ্রব্যকে ইংরেজীতে 'বীকার' (beaker) বলা হয়। এইগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ও মস্প। তলা চেপ্টা বলিয়া ইহাদিগকে গেলাসের মতও বসাইয়া রাখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। অভিজাত সম্প্রদায়ের পানীয়ের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

খুরা-ওয়ালা পাত্রও (pedestal vases) এখানে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। রন্ধন-ক্রিয়া কিংবা অন্য দ্রব্যাদি রাখার জন্ম বোধ হয় এইগুলি ব্যবহৃত হইত।

এখানকার কানাওয়ালা উদগত-গল কলস (ledge-necked jar) দেখিতে খুব স্থুনর। এই শ্রেণীর মুৎপাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। হরপ্পাতেও এই নমুনার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ পাত্রের গলা এবং নিমু দেশ পৃথক্ পৃথক্ নির্মাণ করিয়া পরে জোড়া দেওয়া হইত। ব

শিরওয়ালা পাত্র (ribbed vases) এখানে বিরল, কিন্তু মাঝে মাঝে চমৎকার ছুই চারিটী নমুনা পাওয়া যায়।°

<sup>5</sup> M. I. C. Vol. III. Pl. LXXX. 28-84.

<sup>?</sup> Ibid Pl. LXXX, 35-37.

Ibid, Pl LXXX, 88-12.

ভাণ্ডাকৃতি পাত্র (vase-like jar) ছোট বড নানা প্রকার আছে। এইগুলির তলা চেপ্টা এবং সময় সময় পেটে খাঁজ কাটা থাকে ! এই নমুনার পাত্রের সংখ্যাও থুব প্রচুর।

ছোট ঘট', লম্বা ভাঁড়', সরু-মুখ' ও সরু তলার' পাত্রও অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এক প্রকার পাত্র আছে; এগুলির স্করদেশ খুব প্রশস্ত। এমন কি এইসব পাত্রের স্করদেশ উচ্চতার চেয়েও অধিক প্রশস্ত হইত। সরু-তলার আর এক প্রকার মৃৎপাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি দেখিতে অনেকটা · গামলার মত এবং সংখ্যায় খুব কম।

ছোটোখাটো সাদা এবং রঙ্গীন নানা রূপ পাত্র আছে। এগুলি দেখিতে থুব চমৎকার। এই সব কি উদ্দেশ্যে যে ব্যবহৃত হইত ঠিক বুঝা যায় না। গৃহসজ্জা কিংবা প্রসাধন-দ্রব্য রাখার জন্ম হয়ত এই পাত্রের বাবহার হইত।

পুরুতলা-বিশিষ্ট পাত্র ( heavy-based ware ), ডাবর, '• পাউলি'' ( কানাওয়ালা পান-পাত্র ) ও চওড়া-মুখ-যুক্ত'' এবং আরও নানারূপ পাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

- 5 Ibid, Pl. LXXX, 43-70.
- 3 Ibid, Pl. LXXXI, 1-10,
- o Ibid 11-12
- 8 Ibid, 13-17
- 9 Ibid, 27-81.
- ₩ Ibid, Pl. LXXXI, 32, Ibid, 33-40.
- a Ibid, 41-45.
- > Ibid, 46-49.
- 33 Ibid, 50-52.
- > Ibid, 58-60.

# রঙ্গীন পাত্র

সিমু-উপত্যকায় নানাজাতীয় পুরাবস্তুর সঙ্গে অসংখ্য তথ্ন রক্ষীন পাত্রেব খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্ষত অবস্থায় কোন রক্ষীন পাত্র কদাচিৎ পাওয়া যায়। নগরের বিভিন্ন স্তর হইতে এইগুলি উদ্ধার কবা হইলেও মূলতঃ রং কিংবা চিত্রে বিশেষ তার্তম্য লক্ষিত হয়.ন।। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় মোহেন্-জ্যো দড়ো-সভ্যতার আবির্ভাব, স্থিতি, পরিণতি ও পতনের মধ্যে ব্যবধান অতি দীর্ঘকালের নয়।

রঞ্জন-শিল্পে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত ছিল। পরম্পরচ্ছেদক বৃত্ত ও অস্থাস্য জ্যামিতিক চিত্র দেখিলেই তাহাদের পরিপক্ষ হস্তের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে শিল্পীর তুলির স্থল ও অযত্মসাধিত রেখা দেখিয়া মনে হয় অতি দীর্ঘকাল পূর্বেব এই শিল্প মোহেন্ জো-দড়ো কিংবা অস্থাত্র লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়া, ক্রমে অধাগতির দিকে যাইযা নির্জীব অমুকরণের বাঁধাবাঁধি সাঁমাব মধ্যে আসিয়া পডিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োর, ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রঞ্জন-শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মোহেন্ জো-দড়োর শতকরা আশীটি চিত্রই পুরু পাত্রের উপর এবং অবশিষ্টগুলি পাতলা ভাণ্ডের উপর অন্ধিত। কিন্তু স্থসা (Susa), নাল (Nai) ও সিস্তান (Sistan) প্রভৃতি স্থানে ঠিক ইহাব বিপরীত; সেখানে শতকরা আশীটি চিত্রই পাতলা পাত্রের উপর অন্ধিত।

সিন্ধ্-উপত্যকার রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় অল্র, বালি, চূণ ও নানাক্রপ ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। জামদেত্ নস্র (Jamdet Nahr)-এর রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় সাধারণতঃ বালি ও চূণ এবং সুসার দিতীয় যুগে চূণ থাকিত। মোহেন্-জো-দড়োতে অধিকাংশ স্থলে শুধু এক প্রকার রং অর্থাৎ লালের উপর কাল ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বেলুচিন্তানে যদিও চিত্রের নম্না মোটামৃটি একই প্রকার তথাপি সেখানে

এক জাতীয় রংয়ের পরিবর্তে নানাবিধ রং ব্যবহৃত হইত। হরপ্লা ও মোহেন-জো-দড়োতে বহু রংয়ের ব্যবহার অল্পসংখ্যক পাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রং প্রয়োগ সম্বন্ধে দেখা যায়, লাল রংয়ের শক্ত পোডা পাত্রের উপর কাল, পোড়া লাল, কটা লাল এবং সিঁতুর-রং প্রভৃতির একটি বা ছুইটি একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। পাত্রেব গায়ে পাতলা লাল (light red), পোড়া লাল (dark red), পাটল রং (pink), ঈষৎ পীত (cream) এবং পীতাভ ধুসর প্রভৃতির আন্তরণ (slip) লাগাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত রং প্রয়োগ করা হইত। পারস্থ (সুসা) ও মেসো-পটেমিয়ায় ঐ সময়ে পাণ্ডু (pale) রংয়ের এবং বেলুচিন্তানের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে এই সব দেশের প্রভাবে পীতাভ ধুসব রং এবং পূব্ব ও উত্তব-পূর্ব্ব বেলুচিস্তানে মোহেন্-জো-দড়োব প্রভাবে লাল রংয়ের প্রলেপ ব্যবহৃত হইত। বেলুচিস্তানের দিকে বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এই দেশ, ভারতীয় এবং মেসোপটেমিযা-পারসীক সভ্যতার সংযোগবাহক। এখনও উভয় সভ্যতার প্রাচীন স্মৃতি-চিক্ন বহুল পরিমাণে এখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। মোহেন-জো-দড়োর রঙ্গীন পাত্রে মোটামূটি গৃই প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়:—(১। জ্যামিতিক ও (২) প্রাকৃতিক। জ্যামিতিকের মধ্যে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাকৃতিকের মধ্যে সাধারণতঃ ফল, ফুল, বৃক্ষ, লভা, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মংস্য শল্ক ও বন্মছাগ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইত।

জ্যামিতিক সরল ও বক্ররেখাদ্বারা নানারূপ নৃতন নৃতন চিত্র সৃষ্টি হইত। আঁকাবাঁকা রেখা সাধারণতঃ পাত্রের কিনারা (broder) অঙ্কনের জন্ম ব্যবহৃত হইত। মিসরেও খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ সহস্রক হইতে কিনারায় এইরূপ আঁকাবাঁকা রেখা-অঙ্কনের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। গোলার্দ্ধ (hemispherical), যব বা মালা, ত্রিভুজ, বৃত্ত, বৃল্য় ও শতরঞ্চ খেলার ছক প্রভৃতির চিত্রও এখানে অঙ্কিত হইত। শরার (saucer) ভিতর দিকে বৃত্তাদির চিত্র দেখা যায়। পাত্রের গায়ে

পরস্পরচ্ছেদকর্ত্ত (intersecting circles), তরঙ্গাকার রেখা, স্থাঁ, তারকা, বহুছাগ, মেরু, ব্যু, শতরঞ্জের ছক, পশুচর্মা, শব্ধ, বৃক্ষ, পাত্র (vase), অশ্বত্থ বৃক্ষ ও পত্র, চিরুনি, পাথী, চক্রু, ক্কু (screw), দ্বিমুখ কুঠার (double axe), জাল, মুকুল, ময়ূর, পদ্ম, সর্প, বৃষ ও হরিণ প্রভৃতির চিত্র অন্ধিত আছি। রেখা, বৃত্ত, শব্ধ, বৃক্ষ লতা গুলা প্রভৃতি চিত্রে কতকাংশে মিসরের সঙ্গে এবং এই সমস্ত ও অন্যাহ্য চিত্র-বিষয়ে বেলুচিস্তান, পারস্থ ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতির সঙ্গে বহুল পরিমাণে তাম-প্রস্তর মুগের সিন্ধু-উপত্যকার সাদৃশ্য ছিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

# শীলমোহর

মোহেন্-জো-দড়োর স্তৃপসমূহ খননের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শীলমোহরের অক্ষর এবং ভাষা
আজও পর্যান্ত জগতের পণ্ডিত-সমাজে হুর্বোধ্য থাকিয়া সকলের বিস্ময়
এবং কৌতৃহল উৎপাদন করিতেছে। অধিকাংশ শীলমোহরই নরম
পাথরের তৈরী। ইহা ছাড়া পোড়ামাটী, মণ্ড (paste), তামা, ব্রোঞ্জ্
ও কাল মর্ম্মর প্রভৃতির শীলমোহর ও তাহার ছাপ (sealing) দেখিতে
পাওয়া যায়। এইগুলিতে অক্ষর ছাড়া একশৃঙ্গযুক্ত পশু (unicorn),
হাতী, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ, হরিণ, ছাগল, ঘড়িয়াল কুমীর, ব্যাঘ্ম, বৃশ্চিক,
সর্প ও কিন্তৃতকিমাকার জীব প্রভৃতির নানাবিধ ছবি অন্ধিত রহিয়াছে।
কোন কোন শীলমোহরে দেবদেবী ও মান্মুমেব মুর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া
যায়। ইহাদের কোন কোন মুর্ত্তি শৃঙ্গযুক্ত। একটী শীলমোহরে
ব্যাহ্ম, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও হরিণ পরিবেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট
একটী মুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কেহ কেহ মহাযোগী
পশুপতি শিবের আদি অবস্থা দেখিতে পান। অধিকাংশ শীলমোহরে
একশৃঙ্গযুক্ত পশুর (unicorn) ছবি অন্ধিত রহিয়াছে। এই অন্তুত

# M I. C, Vol. I. Pl. XII Fig 17

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব মতে এই আসন পরবর্ত্তী যুগের কুর্দাদনের অহরণ। পরবর্তীকালে থননের ফলে আরপ্ত হুইটি শীলমোহরে এইরপ বোগাদনে উপবিষ্ট শৃক্ষযুক্ত একটি করিয়া নরমূর্ত্তি, দেখিতে পাওয়া যায়। এইরপ ভাবে যোগাভ্যাস সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। Cf. Mackay—Vol. I, Pl, LXXXVII. 222, 285.

জীবের কোনও সময়ে যে কোথাও অস্তিত্ব ছিল তাহার কোন ঐতি হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন প্রকৃতপক্ষে শীলমোহরে অন্ধিত এই গবাকার পশুটির একটি মাত্র শৃঙ্গ নয়। ছবিতে ইহার পার্শ্ব (profile) দেখান হইয়াছে বলিয়া একটি শৃঙ্গ দেখা যায়, পিছনের শৃঙ্গটি সামনেকার শৃঙ্গের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

অক্সান্য জীবজন্তুর যে সব চিত্র অন্ধিত রহিয়াছে, সমস্তই যেন জীবস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শীলমোহরে জীবজন্তুর চিত্র-অঙ্কন-কার্য্যে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা যে সিদ্ধহস্ত ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সম্পেহ নাই। তামা ও ব্রোঞ্জের পাতে অঙ্কিত প্রাণীদের চিত্রগুলির মধ্যে সময় সময় শিল্পী বিশেষ পরিপক হস্তের পরিচয় দিতে পারে নাই; এবং ইহাদের ছবিতে বাস্তবের সঙ্গে সামপ্রস্থা রক্ষা পাইলেও, পাথরের শীলমোহরে অঙ্কিত ছবির মত উচ্চাঙ্কের হয় নাই। শীলমোহরগুলিকে আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

- (১) লেখময়,
- (২) রূপ বা চিত্রময়
- (৩) রূপ ও লেখ উভয় যুক্ত

প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ চিহ্ন কিংবা চিত্র-বর্জ্জিত শুধু লেখযুক্ত বহু শীলমোহর সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শীলমোহরের মালিকের নাম কিংবা অত্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ও হয়ত থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শীলমোহরে শুধু গরু, মহিষ, ছাগল, হরিণ, গণ্ডার, দেবতা, দানব ও মানব প্রভৃতির চিত্র নানা ভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। কোন কোন শীলমোহরে গরুর সন্মুখে একটা গামলার মত কিছু রহিয়াছে। ইহা তাহার খাত ও পানীয়ের পাত্র বলিয়া মনে হয়। শীলমোহরে ক্ষোদিত পশু-মূর্ত্তির মধ্যে এক-শৃঙ্গ-মৃত্তই (unicorn) অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডার ও

ধর্বশৃক্তবৃক্ত গরুর সন্মুখ ভাগেই সাধারণতঃ খাত ও পানীয়ের পাত্র দেখা যায়। কোন কোন শীলমোহরে লাক ল- যুক্ত এক নরাকৃতি শৃঙ্গীকে ব্যাদ্রের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত অবস্থায় অন্ধিও করা হইয়াছে; এইরূপ শৃক্ষ ও লাকুলবিশিষ্ট নর-মূর্ত্তিকে মেসোপটেমিয়ার বীর গিল্গামেশের (Gilgamesh) সহচর এন্কিছ (Enkidu)-এর সঙ্গে ভূলনা করা যাইতে পারে। এন্কিছ-এর মুখ, স্কন্ধ ও বাহু মাহ্মমেরই মত, কিন্তু মাথার শৃক্ষ তুইটী গরুর মত। শীলমোহরের হাতী এবং ককুছান্ বৃষ বিশেষ ভাবে শিল্পীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাদের চিত্র নিথুঁত। কল্পিত চিত্র-অঙ্কনেও মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা পশ্চাৎপদ ছিল না। শীলমোহরের কোন কোন চিত্রে মেষের দেহে মাহ্মমের মুখ, গরুর শিং ও হাতীর শুঁড় এবং দাঁত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব চিত্রেই আবার পশ্চান্তাগ ও পিছনের পদন্বয় ব্যান্থের মত দেখা যায়।

একটা চিত্রে শিল্পী একশৃঙ্গীর (unicorn) দেহে হরিণের তিনটা মন্তক ও শৃঙ্গ যোগ করিয়া দিয়া এক অন্তুত প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে। আর একটা ছবিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এক অঙ্গুরীয় চিহ্ন হইতে ছয়টা প্রাণীর মন্তক বাহির হইয়াছে। ইহাতে একশৃঙ্গ পশু (unicorn), খর্ববশৃঙ্গ বৃষ, হরিণ, ব্যাঘ্ন প্রভৃতি নানারূপ জন্তর সৃষ্টি হইয়াছে। জীবজগতের অনেক প্রাণীই মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন শীলমোহরে কিংবা খেলনায় সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সমসাময়িক এলাম, সুমের ও কিশ্ প্রভৃতি স্থানে সিংহ-মৃ

M. J. C, Vol. III. Pl. CXI, Nos. 356-58.

<sup>₹</sup> Ibid, Pl. CXII, Nos. 376-81

o M. I. C., Pl. CXII. No 382.

<sup>8</sup> Ibid, Pl. CXII No 383.

ষুক্ত প্রাচীন শীলমোহর বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। মোহেন্-জো-দড়োতে ব্যাঘ্রই অস্থান্ম দেশের সিংহ-মৃত্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষাদির চিত্রও শীলমোহরে স্থান পাইয়াছে। একটা চিত্রে কল্লিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যভাগ হইতে একশৃঙ্গীর (unicorn) ছুইটা মাথা ছুই দিকে বাহির হইয়াছে, এইরূপ অন্ধিত হইয়াছে। কোন কোন চিত্রে বাবুল বা ঝাণ্ডি বৃক্ষও অন্ধিত বহিয়াছে।

• তামার বা ব্রোঞ্জের পাতে আন্ধিত ছবির মধ্যে পূর্ব্ব-লিখিত বছ ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্ত খরগোস ও বানর (?) প্রভৃতি জন্তুর আকৃতিও কোন কোন ফলকে অন্ধিত রহিয়াছে।

এই সব ছাড়া আর একটা তাম্রফলকে মানুষের একটা আশ্চর্য্য ছবি অন্ধিত আছে। দেখিলে ইহাকে ব্যাধ বলিয়া মনে হয়। হাতে তীর-ধনুক রহিয়াছে, মস্তকে শৃঙ্গ, আর পরিধানে পত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ। সহজে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় জীবজন্তুর কাছে গিয়া শিকার লাভ করাই বোধ হয় এই পরিচ্ছদ পরিধানের উদ্দেশ্য ছিল। মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় ইহাকে ব্যাধকণী দেবতা বলিয়া মনে হয়। কারণ, মস্তকের শৃঙ্গ ঐ যুগে দেবত্বের পরিচায়ক ছিল।

পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জেই বহুল-পরিমাণে সিন্ধু-উপত্যকার লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত মৃৎপাত্রের গায়েও শীলমোহরের ছাপ রহিয়াছে।

- bid, Pl. CXII No. 387.
- lbid, Nos. 352, 353, 355, 357.
- Ibid, Pl CXVII Nos 5, 6
- ৪ ডাঃ ম্যাকে বলেন বে একটা অস্পাই তামফলকে বানরের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফায়েল, পোড়ামাটা ও মওনির্ফিত এইরূপ বানর-মৃত্তি আবিকৃত হইয়াছে।
  - e M. I. C., Vol. III. Pl. CXII. No. 16.

ফায়েন্স্ এবং পোড়া মার্টা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পরামিডের অনুকারী দ্রব্য, চতুন্দোণ ফলক ও চক্রাকার তলসমূহেও শীলমোহরের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধ্-উপত্যকার শীলমোহরের উদ্দেশ্য এ যাবং নিরূপিত হয় নাই।
ইহাদের পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যান্ত এই বিষয় জগতের একটা জটিল
সমস্যা হইয়া থাকিবে। অস্থান্য প্রাচীন দেশে যে সব শীলমোহর
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের ছাপও (sealing) পাওয়া
গিয়াছে। সাধারণতঃ মাটীর ছোট ফলকে এই ছাপ দিয়া উক্ত ফলক
মৃৎপাত্রের গায়ে কিংবা অস্থা পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে স্মৃতা দিয়া বাঁধিয়া
দেওয়া হইত। যে দ্রব্যে বন্ধন করা হইত সেই দ্রব্যের চিহ্ন এখনও
কোন কোন ফলকে বর্তুমান রহিয়াছে।

মোহেন্-জো-দড়োতে যে সব শীলমোহর আবিষ্ণৃত হইয়াছে ইহাদের অবিকল ছাপ এখনও পাওয়া যায় নাই। পোড়ামাটী ও ফায়েন্সের মাত্র কয়েকটা ছাপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি সংখ্যায় এত অল্প य देशां देशां काता कान निर्मिष्ठ निकार छे छेनी छ इस्ता यात्र ना। যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ পণ্যদ্রব্যের উপর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যেই এই হাজার হাজার ছোট-বড শীলমোহর ক্লোদিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল তবে এইগুলির প্রতিচ্ছবি এখন কোণায় ? এই প্রশ্নের কোন সম্ভোষজনক উত্তর এখনও কেহ দিতে পারেন নাই। ডাঃ ম্যাকে বলেন এ দেশের আবহাওয়া আর্দ্র বলিয়া শীলমোহরের ছাপ-বিশিষ্ট মৃৎ-ফলক-সমৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই মোহেন্-জো-দড়োর চেয়ে অধিক আর্দ্র মজঃফরপুর জেলার বসাঢ় ও গোরখপুর জেলার কাসিয়া এবং পাটনা জেলার নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পরবর্ত্তী কালের শীলমোহরের মাটার ছাপ বেশ অক্ষড অবস্থায় আছে। স্থতরাং মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মধ্যে নাটীর উপর ছাপ দেওয়ার প্রথা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্ম উহা নষ্ট হইরা গিয়াছে এইরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায় না। মাটী ছাড়া শিলাজতু (bitumen) এবং রজনের (resin) উপর ছাপ দেওয়ার প্রচলন হয়ত ছিল এবং দীর্ঘ কালের আবর্ত্তনে এই সব জিনিষ বিকৃত হইয়া গিয়াছে বিলয়া ডাঃ ম্যাকে অহুমান করেন। এই অহুমানের মধ্যে হয়ত সত্য থাকিতে পারে। কারণ বর্ত্তমান যুগের গালার মত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও অগ্লির উত্তাপে নরম করিয়া ছাপ দেওয়ার উপযুক্ত ক্রব্যের আবিদ্ধার ও ব্যবহার মোহেন-জো-দড়োর উল্লভ সভ্য নাগরিকদের পক্ষে কল্পনার আঁতীত জিনিষ নয়। তবে উক্ত বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে শিলাজতুর ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা এই স্থানেই এক জলাশয়ের দেয়ালের গায়ে পাইয়াছি, কিন্তু রজনের কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় নাই; এবং এইগুলি ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বিলয়া এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মাটী যে শীলমোহরের ছাপের জন্ম ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্লাতে শীলমোহরের ছাপ-যুক্ত ছোট কয়েকটি মুৎ-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকস্ত ডাঃ শাইল্-ও (Dr. Scheil) বাবিলোনিয়ার য়োখ (Yokh) নামক স্থানে প্রাপ্ত মোহেন্-জো-দড়োর ব্ষের ছবি ও চিত্রাক্ষর-যুক্ত একটি পোড়া মাটীর শীলমোহরের ছাপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত কোন বস্তা-বিশেষের গায়ে আবদ্ধ ছিল বলিয়া চিহ্নও নাকি পাওয়া যায়। বিদেশে রপ্তানীর পণ্যদ্রব্যে ছাপ দেওয়ার জন্ম যে কোন কোন শীলমোহর কাটা হইয়াছিল, সে অনুমান হয়ত অমুলক হইবে না।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতবাসী বেলুচিন্তান, পারস্ত ও মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন স্থসভ্য জাতিদের সঙ্গে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থত্তে আবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

Revue d' Assyriologie, XXII, 2 (1925).

মজুমদার মহাশয় মোহেন্-জো-দড়ো হইতে সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের দীমা পর্যান্ত প্রাঠগিতিহাসিক মুগের বহু ন্তুপ ও সার্থবাহু পথ (caravan route) আবিজ্ঞার করিয়াছিলেন। স্থার্ অরেল্ ষ্টাইন্-ও (Sir Aurel Stein) বেলুচিস্তানের মধ্যে এরূপ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই সমসাময়িক সভ্য জাতিদের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরা যে ব্যক্তিগভ কিংবা সংঘগভ শীলমোহরের ছাপ পণ্য-দ্রব্যের উপর ব্যবহার করিত সে বিষয়ে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

কেহ কেহ আবার একপ অনুমানও করেন যে কোন কোন জিনিষে রংয়ের ছাপ দেওয়ার জন্ম শালমোহর কাটা হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে সস্তোষজনক যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ রংয়ের ছাপের জন্ম এইগুলির ব্যবহার অভিপ্রেত হইলে, প্রাণীর ছবিগুলি এত গভীর ও সুক্ষভাবে ক্ষোদিত হইত না। যেহেতু সমান জিনিষের উপর নীচের স্ক্ষা অবয়বের ছাপ বসিবে না। স্ত্রাং ইহারা রংয়ের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান ক্রা যুক্তিয়ুক্ত নয়।

কাহারও কাহারও মতে শালমোহরগুলি হয়ত মাছলি কিংবা রক্ষাকবচের স্থায় গলায় বা বাহুতে ধারণ করা হইত। কিন্তু ইহাদের কোন
কোনটি এত বড় ও ভারী যে গলায় বা বাহুতে ধারণ করা অসম্ভব।
অধিকন্ত ঐ শালমোহরগুলির পাশ্চাৎ-দিকে আঙ্গুল দিয়া ধরার জন্ম
হাতল বা আংটার মত উচ্চ অবয়ব থাকায় গলায় অথবা বাহুতে ধারণ
করা খুব অসুবিধাজনক মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষুদ্র ভাষ্ক্রফলকগুলি সম্ভবড় পবিত্র দ্রব্য কিংবা রক্ষাকবচরাপে অঙ্গে ধারণ করা
হইত। ঐগুলিতে কোন ছিদ্র কিংবা কড়া দেখিতে পাওয়া যায় না।
কাপড় কিংবা অন্থ কোন দ্রব্যের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ঐগুলিকে
ধারণ করা হইত ধলিয়া ভাঁহাদের বিশ্বাস।

শীলমোহরের ত্ই প্রকার ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ আধুনিক বুগের অর্থনীতির দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রব্যের উপর ছাপ দেওয়ার নিমিত্ত প্রচলিত ছিল, কিংবা ধর্মা-কর্মা এবং আধিদৈবিক কার্য্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান বৃগেও আমরা ধর্মা-কর্মা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি প্রভৃতির জন্ম লালমোহর-জাতীয় জিনিসের ব্যবহার দেখিতে পাই। ধর্ম্মামুষ্ঠানের জন্ম কোন কর্মানার এইরূপ দ্রব্য ধারণ ও পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সম্প্রাদায় এখনও পিতলের ছাপে রাধা, কৃষ্ণ অথবা বৃগলমূর্ত্তি অন্ধিত করাইয়া ঐ মূর্ত্তির পাদদেশে অথবা পার্শ্বে কিংবা মূর্ত্তি ব্যতীতই শ্বীশ্রীরাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতি লেখাইয়া ইহা ছারা পবিত্র মৃত্তিকার ছাপ বক্ষ, বাছ ও কপাল প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদের ছাপ দেওয়ার জন্ম ব্যবহৃত এইসব পিতলের দ্রব্যকে 'ছাপ' বলা হইয়া থাকে।

অনেকে এই ছাপকে বিগ্রাহের সমান স্থান দিয়া পূজা করেন।
আবার ধাতুদ্রব্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অন্ধিত করাইয়া কেহ কেহ গলায়
কিংবা বাহুতে ধারণ করিয়া থাকেন। এই সব দ্রব্য মোহেন্-জো-দড়োর
শীলমোহর-ব্যবহার-প্রণালীর কোন স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে
কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না; কারণ অঙ্গে ছাপ দেওয়ার
উদ্দেশ্যে নিশ্মিত হইলে অবতল (concave) শীলমোহরের ভিতরের
স্ক্রে রেখাগুলির চিহ্ন ছাপে মোটেই দেখা যাইবে না। কাজেই এই
কার্য্যের জন্ম ঐগুলির ব্যবহার মুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে
তাম্র-প্রস্তর মুগের সিন্ধু-উপত্যকাব শীলমোহর এবং তাম ও ব্রোঞ্জনিশ্মিত অক্ষরমুক্ত ফলকগুলির অন্ম কারণে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সার্থকতা
থাকিতে পারে। ঐগুলি হয়ত গৃহের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত এবং
পূজার আসনেও স্থান পাইত।

শীলমোহরে অন্ধিত জীবজন্তগুলি বিশেষ বিশেষ দেবতার বাহন বলিয়া, মনে করা যাইতে পারে। হিন্দুরা সময় সময় স্বীয় অভাষ্ট দেবতার বাহনের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তক্ষশিলাবাসী গ্রাকৃদ্ত দিও-পুত্র হেলিওদোরোস্ (Heliodoros, 2nd. Cen. B. C. ) প্রতিষ্ঠিত বিদিশার গরুড়ধ্বজ এবং কাশার অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের নন্দী এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করে।

ভারতের আধুনিক হিন্দুসমাজে মোহেন্-জো-দড়োর শালমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তু-সমূহের কোন কোনটির বাহনত্বের প্রমাণ সাহিত্য কিংবা জনশ্রুতিতে থুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাঁচ হাজার বংসর পূর্বের ইহারা যে এই কার্য্যের জন্ম কল্লিত হইত না ভাহা কে বলিতে পারে ? যদি এই অনুমান সভ্য হয় ভবে দেখা যাইবে পূথক্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্ম পৃথক্ দেবতা ও বাহন ছিল। এই ভাবে মোহেন্-জো-দড়োর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরও একটা সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

শীলমোহরে অন্ধিত জীবজন্ত জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের টোটেম্ (totem) ছিল বলিয়া কল্পনা করা কি অসম্ভব হইবে? ভারতের দ্রাবিড়ীয় কিংবা অন্থ কোন কোন অনার্য্য জাতির মধ্যে এখনও টোটেমের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের মত একটি বিশিষ্ট সভ্য জাতির অর্থ-সমস্থার জটিলতা দূর করিবার জন্ম কি কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না ? এই প্রশ্নের এখনও কোন সম্থোষজনক সমাধান হয় নাই। তবে ঐ যুগে হয়ত বিনিময়-প্রথা ছিল। হরপ্লা ও মোহেন্-জো-দডোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চতুষ্কোণ পাতলা তাম ও ব্রোঞ্জ-নির্দ্মিত ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একদিকে পশুচিফ এবং অন্থাদিকে চিত্রাক্ষর অন্ধিত আছে। কেহ কেহ এই ফলকগুলিকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। আবার মোহেন্-জো-দডোতে প্রাপ্ত চিত্রাক্ষর-যুক্ত তামার প্রায়-চক্রাকার একটি পুরাবস্ত্ব

<sup>&</sup>gt; Hunter, "Scripts of Mohenjodaro and Harappa," p. 26.

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত আছে। ইহা দেখিয়া মৃদ্রা বলিয়াই ধারণা হয়।

মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার বহুকাল পরে প্রাচীন ভারতে যুগে যুগে চক্রাকার ও চতুষ্কোণ তাম কিংবা অহ্য ধাতু-নিশ্মিত মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর তামফলক-সমূহ ও ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে রক্ষিত চক্রাকার দ্রব্যটি যদি সত্য সত্যই মুদ্রা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে ঐগুলিকে ভারতীয় মুদ্রার অগ্রাদৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়োতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খননের ফলে অহ্যাহ্য পুরাবস্তুর সক্ষে চিত্রাক্ষরযুক্ত আয়তাকার তামার চারিটি পুরু মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ১৯২২-২০ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ আছে। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় ক্ষুদ্র ফলকগুলিকে মুদ্রা বলিয়া অহ্মান করিয়াছিলেন। এখানে লব্ধ তাম বা ব্রোঞ্জ্ ফলকের মত দ্রব্য পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন নগরীতে ঐ যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া এ যাবৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

# শীলমোহর পাটের উভাম

# স্থর্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম্

সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের লেখা পড়িবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ হইতেছে। খ্রীষ্ট্রীয় ১৮৭২-৭৩ অব্দে স্থার্ আলেকজাগুরে কানিংহাম্

- > ইহা মূলা হইলে এরপ জিনিব আরও পাওরা উচিত ছিল। কিছু তাহা না হওয়ার ইহা সত্যই মূলা কিনা সন্দেহ হয়। তবে প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক রাজা ও রাজবংশের মূলা মোটেই পাওরা বার নাই, কিংবা পাইলেও অল্ল-সংখ্যক পাওরা গিরাছে; এজন্ম তাহাদের মূলা প্রচলিত ছিল না বলিয়া অহুমান করা বার না।
- Four thick oblong Copper Coins inscribed with pictograms were discoverd at this level." Arch Sur Rep. 1922-23, p 103.

ভদায় রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে মেঁজর ক্লার্ক (Major Clark)
নামক জনৈক ইউরোপীয় ব্যক্তি হরপ্পা নামক স্থানে ককুদ্-বিহীন
(humpless) বৃষ ও ছয়টি অজ্ঞাত-অক্ষর-যুক্ত কাল পাথরের একটি
আশ্চর্য্য শীলমোহর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম্ এই প্রসঙ্গে বলেন
যে এই অক্ষর ভারতীয় নয় এবং যেহেতু ক্লোদিত বৃষটি ককুদ্বান্ নয়
স্থতরাং শীলমোহরও বিদেশীয়ই হইবে।

তিনি আবার কিছুদিন পরে স্বপ্রণীত গ্রন্থান্তরে বলিয়াছেন যে উল্লিখিত শীলমোহরটি খ্রীষ্টের জন্মের অস্ততঃ চারি পাঁচ শত বংসর পূর্ববর্তী কালের হইবে, অধিকল্প পূর্বের উক্তির সংশোধন করিয়া বলেন যে ইহার লেখা ভারতীয় আদি লিপির নমুনা এবং বুদ্ধদেবের প্রায় সমসামমিক যুগের।

শীলমোহরের সময়-নির্ণয়-বিষয়ে তাঁহার উক্তি নির্ভূল না হইলেও তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ইহার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া ঐ ছয়টি অক্ষরে "লছ্মিয়" শব্দটি লেখা আছে বলিয়া একটি পাঠ উপস্থাপিত করেন। যদিও ব্রাহ্মীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ-স্থাপনের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এই অহ্মানের একটা মৌলিকত্ব আছে এবং একদিন এই অহ্মান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়াও অসম্ভব নয়; কারণ প্রফেসর ল্যাঙ্গ্ ডেনের মত মনীষী ব্যক্তিও এখন মোহেন্-জো-দড়ো লিপিই ব্রাহ্মী লিপির আদি জননী বলিয়া অহ্মান করেন।

# ডাঃ ফ্লিট্

কানিংহামের বছ বংসর পরে ডা: ফ্লিট্ ( Dr. Fleet ) কানিং-হাম্ প্রকাশিত শীলমোহর ব্যতীত আরও ছুইটির ছবি প্রকাশিত

<sup>&</sup>gt; Cunnigham, Archwological Report Vol. V, p. 108 (published in 1875 A D)

Record Ins. Ind., Vol. I. pp. 61-62 (published in 1877 AD)

করেন।' এইগুলিও হরপ্পা নগর হইতেই প্রাপ্ত। ফ্লিট্-প্রকাশিত এখানকার 'B' চিহ্নিত শীলমোহর বহু বংসর পূর্বের ইণ্ডিয়ান আণ্টিকুয়ারী পত্রিকায়' উণ্টাভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরখানা মিঃ ডেমস্ নামক জনৈক ভদ্রলোক তত্রত্য ডিপ্তিষ্ট স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা সর্বপ্রথম এখানেই প্রকাশিত হয়। কানিংহামেন নির্দ্দেশ অফুসারে ফ্লিট্ও ইহা হইতে "ক-লো-মো-লো-গৃ-ত" (Ka-lo-mo-lo-gu-ta) এই পাঠ উপস্থাপিত করেন। এই পাঠের সত্যাসত্য নির্ণয় কেহই এ যাবৎ করিতে পারেন নাই। কবে হইবে তাহারও ঠিক নাই। জয়ন্বাল

অতঃপর, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল পূর্বোক্ত 'B' চিহ্নিত শীলমোহরের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনিও শুর্ আলেকজাণ্ডার কানিংহামের উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন, এই লেখা পূর্ববর্ত্তী চিত্রলিপি অপেক্ষা পূরাতন ব্রাহ্মী লিপিরই অধিকতর সমীপবর্ত্তী। তিনি এই শালমোহরের লিপি বাম দিক্ হইতে "লো-ব-ব্য-দী" (lo-ba-vya-di) পড়িলেন; কিন্তু ইহার ছাপের স্বাভাবিক পাঠ (অর্থাৎ শালমোহরটির লিপির পাঠ ডান দিক্ হইতে পড়িলে) 'দীব্য-বলো' বিলিয়া মনে করেন। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরটি তিনি এরূপ ভাবে "ত-পূ-লো-মো-গো" (= ত্রিপুরময়ূরক ?) বলিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার পাঠের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। কারণ, ইহা নিশ্চিতভাবে ঠিক হইরা গিয়াছে যে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার গতি দক্ষিণ হইতে বামে। শীলমোহরের লেখা উন্টা থাকে, কাজেই উহা বা হইতে ডাইনে পড়া উচিত। শ্রীযুক্ত জয়স্বাল বাম হইতে পড়িয়া

<sup>3</sup> J. R. A. S, 1912, pp 699ff.

Regional Antiquary, Vol. XV (1886), p. I.

o Ind. Ant, 1913, p. 203.

পুনরায় বিপরীত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এইজন্ম পাঠল্রম হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। জয়স্বালের এই প্রচেষ্টার পর বছ বৎসর কাটিয়া গেল। ইহা লইয়া মনীষি-সমাজে আর কোন উচ্চবাচা শুনা যায় নাই। অতঃপর মোহেন্-জো-দড়োর আবিক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত শত শত শীলমোহর প্রাপ্ত হওয়ায় পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি এ দিকে পুনরায় নৃতনভাবে আরুষ্ট হইয়াছে। মিসরীয় এবং সুমেরায় বিভায় স্থপণ্ডিত সেইস্ (Sayce), গ্যাড্ (C. F. Gadd), সিড্নি শ্মিণ্ (Sidney Smith), ল্যাঙ্গ্ডন্ (S. Langdon) ও স্থব ফ্লিগ্ডারস্ পেট্রি (Sir Flinders Petrie) প্রভৃতি মনীষীর দৃষ্টি প্রাগৈতিহাসিক ভারতের লিপিমালার দিকে আরুষ্ট হয়।

## প্যাত

গ্যাড্ বলেন, তিনি এই লিপিমালার একবর্ণও পড়িতে পারেন নাই। তবে নানা দেশের প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কতকগুলি অমুমানের অবতারণা কবিয়াছেন, এবং ইহার পাঠোদ্ধারের জন্ম মেলোপটেমিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন। এই অক্ষরমালা চিত্রাত্মক, এবং ইহাতে নানা ভঙ্গীর মামুষ, বিভিন্ন চিহ্ন-যুক্ত মংস্থা, পর্বত, হস্তা, পদ, বর্শা, ছত্রা, পথ ও বৃক্ষ প্রভৃতি চিহ্ন তিনি আবিষ্ণার করিয়াছেন। এই লিপিমালার পঠন-প্রণালী ডান দিক্ হইতে বাম দিকে, এই অমুমানেরও তিনি অবতারণা করিয়াছেন।

সিম্ব্-উপত্যকার লিপি একস্বরস্চিত অক্ষর-মালার (syllable)
সমষ্টি এবং স্বতন্ত্র ধ্বনিযুক্ত বর্ণমালার স্থি তখনও হয় নাই বলিয়া
তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। লেখাগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের নাম ও
উপাধি উল্লিখিত আছে এবং ঐ নামগুলি ইন্দো-আর্য্য (Indo Aryan)
ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি অমুমান করেন। একটি শীলমোহরে তিনি
"পুত্র" সাম্বা

ছেন। তবে এই অনুমানের বিরুদ্ধে বহু কথাই বলিবার থাকিবে বলিয়া তিনি নিজেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাক-খ্রীষ্টীয় যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার কোন কোন চিক্তের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের চিক্তেব আশ্চর্যারূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনিই প্রথম স্থির করেন।

# সিড্নি প্রিথ

ি সিড্নি শ্বিথ্ও এই অপরিচিত বিষয়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। শীলমোহর-সমূহে বিভিন্ন শব্দ ও ব্যক্তিগত নাম থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অহুমান করিয়াছেন। গ্যাডের অহুমানের বিরুদ্ধে উর্দ্ধগামা লম্বা রেখাগুলিকে (॥) সংখ্যার অক্ষর-ভোতক না বলিয়া সংখ্যাবোধক বলিয়া তিনি মনে করেন। সুমেরীয় লেখার সঙ্গে সাদৃশ্য ব্যতীত তিনি আফ্রিকা ও আরব দেশের কোন কোন জাতির (tribe) অক্ষরের সঙ্গেও এই লিপির সাদৃশ্য দেখিতে পান। এইরূপ কোন কোন চিহ্ন লিবীয় মরুর (Libyan desert) সেলিমা (Selima) নামক স্থানেও দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে এইরূপ সাদৃশ্য আক্ষিক বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি চিহ্ন ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে স্থবিধা-জনক বোধে নানা জাতির মধ্যেই লোকপরস্পরায় কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি অহুমান করেন।

# ল্যাক্ডন্

ল্যাঙ্গ্ডন্ মোহেন্-জো-দড়োর চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাক্ষী বর্ণমালার স্ষ্ঠি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং ব্রাক্ষী লিপির কডিপয়

<sup>5</sup> M. I. C., Vol. II, p. 418,

<sup>₹</sup> Ibid, p. 418.

বর্ণের মূল সিন্ধুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আকৃতি-বিশিষ্ট চিছের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি যদিও উভয়ের উচ্চারণ-সাম্যের বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেই মনে করেন না। ত্রাহ্মী লিপির অক্ষর সমান কিংবা প্রায় সমান আকৃতিবিশিষ্ট সিন্ধুলিপির অক্ষরের ধ্বনি স্ট্রনা করে কিনা এই বিষয়ে তিনি নিজেই সন্দিহান। ত্রাহ্মী বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরে (syllable) যেমন ব্যঞ্জনের পর স্বর্বর্ণের ধ্বনি শ্রুত হয় (যথা, ক্ + অ = ক, খ্ + অ = খ ইত্যাদি) সিন্ধুলিপিতে সেরূপ বিধান ছিল কিনা সে বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; বরং এইরূপ পরিণতির বিষয়ে সন্দেহই প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, সুমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক নাই। সুমেরীয় রেখাক্ষর (linear) কিংবা কীলকাক্ষর (Cuneiform) অপেক্ষা মিসরের চিত্রাক্ষরের (hieroglyphs) সঙ্গে সিন্ধুলিপির অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি সিন্ধু-লেখে-র চিহ্নগুলি শব্দাংশ (syllable) জ্ঞাপক এবং সমস্ত লেখা ধ্বনি-ভোতক বলিয়া (phonetic) মনে করেন। কোন কোন চিহ্ন আবার শুধু জ্ঞাপক হিসাবেই শব্দের আদিতে বা অস্তে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইহারা সম্ভবতঃ উচ্চারিত হইত না। সিন্ধুলিপির বছ চিহ্নের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

তিনি সিম্কুলিপির যে সব চিহ্নের আকৃতি ও ধ্বনি প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের সাহায্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট প্রস্তাব

<sup>5</sup> M. I. C., Vol. II, pp. 428-24.

۹ Ibid, p. 428.

করিয়াছেন যে তাঁহারা যদি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বীর এবং যোদ্ধাদের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখেন তবে এই লিপির পাঠোদ্ধার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিনা দেখা যাইতে পারে।

### **ও**শ্বাহেডপ্

শ্রীযুক্ত এল্. এ. ওয়াডেল (L. A. Wadell) তাঁহার পুস্তকে ("Indo-Sumerian Seals Deciphered") মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষর পড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন শীলমোহরের ভাষা সংস্কৃত এবং তাহাতে ভৃগু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ তিনি পড়িয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন; কিন্তু এ যাবং তাঁহার মত পণ্ডিত-সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই।

#### প্রাপনাথ

ডাঃ প্রাণনাথ প্রফেসার ল্যাঙ্গড়নের নির্দেশ মত ব্রাহ্মী ও আদি এলামীয় (Proto-Elamite) বা আদি-ইরানীয় লেখার সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার বহুসংখ্যক শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি ঐ লেখায় শু-নিন্-সিন নাম পড়িয়া ইহাকে স্মেরীয় নিসিন্ন (Nisinna) এবং ভারতীয় নিচীন (Nicina) দেবের নামের সমান বলিতে চাহেন। এইরূপভাবে তিনি মোহেন্জো-দড়োর শীলমোহরে সিনি-ইসর, ইসল্-নগেন প্রভৃতি পাঠোদ্ধার করিয়া উহাদিগকে সিনীবালী ও নগেশ শব্দের রূপান্তর হিসাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ পরিপ্রমেণ্ড

<sup>&</sup>gt; Ibid, p. 481.

Indian Historical Quarterly, Vol. VII, No. 4, 1931, & Vol. VIII, No. 2, 1982.

পণ্ডিত-মণ্ডলী সম্ভণ্ট হন নাই এবং ইহার যে যথায়থ পাঠোদ্ধাব ও ব্যাখ্যা হইয়াছে ভাহা এখনও কেহই মনে করেন না।

## মেরিভিজ

ফন্ পি. মেরিচ্ছি (Von P. Merriggi) কিছুকাল পূর্বে সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিপিপাঠের সম্পর্কে কোন নৃতন আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

### ভাঃ জি- আর. হাণ্টার

ডাঃ জি. আর. হাণ্টারও বহুদিন যাবং এই লিপি লইয়া যথেষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন। তংপ্রণীত গ্রন্থে ও প্রবন্ধেণ তাঁহার অদম্য চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শৃঙ্খলাসহকারে নানাভাবে লিপিগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মিসব ও সুমের প্রভৃতি স্থানের অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও আদি এলামবাসীর (Proto-Elamite) লেখার সঙ্গেই মোহেন-জো-দড়োর অক্ষরের সাদৃশ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে ঐ চিহ্নগুলি কোন বর্ণমালার (alphabet) অন্তর্ভুক্ত নয়, ইহারা সুমেরীয় লেখার মত ধ্বনি (phonetic) এবং চিত্রযুক্ত (pictographic) চিহ্নসমূহের সংমিশ্রণমাত্র। এ স্থানের ভাষা আর্য্য কিংবা শেমীয় জাতির ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি মনে করেন না। কারণ, তাঁহার ধারণা, এই সিকুলিপির ভাষা একস্বরাত্মক শব্দ বিশিষ্ট (mono-syllabic)। আদি-এলাম-বাসীর (Proto-Elamite) ফলকলেখের ভাষার সঙ্গেও

<sup>3</sup> Z. D. M. G., 1934 pp. 198 f.

e G. R. Hunter, 'The Script of Harappa and Mohenjodaro'; J. R. A. S., 1952.

ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয় স্থানের কতকগুলি চিহ্ন সমান এবং ঐগুলি ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া তিনি মনে করেন। এখানে আবিষ্কৃত এই অজ্ঞাত লিপি ও নানারূপ পশুর আরুতি-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম বা ব্রোঞ্জ-ফলকগুলিকে তিনি ঐ যুগে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। ডাঃ হান্টার আরও বলেন যে তিনি সম্প্রদান ও অপাদান কারকের এবং সংখ্যার চিহ্ন ও ভূত্য (servant), দাস (slave), ও পুত্র (son) বাচক শব্দ পড়িতে পারিয়াছেন। কিন্তু যত দিন না সিন্ধুতীর কিংবা মেসোপটেমিয়া অথবা অহ্যত্র কোন দ্বিভাষিক (bilingual) শীলমোহর বা লেখ আবিষ্কৃত হইবে, তত দিন পর্যান্ত পণিশুতদের কল্পিত পাঠের মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত থাকিলেও সেই পাঠ কেহ নিঃসংশ্যে বিশ্বাস করিতে প্রস্কৃত হইবে না।

## ডাঃ সি. এল. ফাব্রি

ডাঃ সি. এল. ফাব্রিও মোহেন্-জো-দড়ো-শীলমোহর সম্বন্ধে কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিপি-সমস্থার উপর বিশেষ কোন নৃতন আলোকপাত কবিতে পারিয়াছিন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাব প্রবন্ধে অস্থা কর্ত্ত্বক পূর্বের আলোচিত কথারই বিশদভাবে পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতায় লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার চিত্রের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার শীল-মোহরের চিত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি যে মত প্রকাশ করিযাছেন তাহা তাহার পূর্বের জ্রীযুক্ত গ্যাড্-এর লেখায়ও পাওয়া যায় । তাঁহার অস্থান্থ প্রবন্ধেও বিশেষ কোন নৃতন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় পাঁচিশ বৎসর পূর্বেরই শুনা

<sup>3.</sup> Indian Culture, Vol. I, 1984-35, pp. 51.56

**J. R. A. S., 1935, pp. 807-18.** 

M. I. C., Vol. II., p. 413.

গিয়াছিল যে তিনি নাকি সৈন্ধবলিপি পাঠোদ্ধারের প্রায় সমীপবর্তী। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি সে বিষয়ে কোন নৃতন তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

# ত্যর্ ফ্লিঙার্স্ পেটি

প্রাচীন মিসরীয় বিভায় সুপণ্ডিত প্রবীণ মনীষী স্তার্ ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি (Sir Flinders Petrie) › স্বীয় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বলে পুরাতন মিসরের লেখার সঙ্গে স্থানে স্থানে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া বলেন যে এখানকার শীলমোহরের শতকরা প্রায় ৫০টিই রাজকীয় কর্মচারীর জন্ম ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে মিসরীয় শীলমোহরের ধরণে পথাধ্যক্ষ, পদাতি-পঞ্চাধিকরণ-শকটাধ্যক্ষ (Wakil of the Wagon of Official of the Court of Five for Infantry), রাজকীয় জালিকাধ্যক্ষ (Wakil of the Official Trapper), বুহৎ চক্রযানাধ্যক্ষ, ধুমুদ্ধরাধিকরণ (office of archers), খাত ও সেচ-বিভাগের কর্তা (Official of Canal and Watersupply), ধকুদ্ধর, অরণ্যাধিপতি, রাজকীয় ব্যাধাধাক্ষ (Wakil of official hunters) ইত্যাদি রাজকীয় কর্মচারিসংক্রান্ত বিষয়ে শীল-মোহরের উপযোগিতার প্রতি তিনি পাঠকদৈর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শীলমোহরগুলি উল্লিখিতভাবে ভাববাঞ্জক ধরিয়া লইয়া তিনি বলেন, মিসর, সুমের ও চীনের ভাবব্যঞ্জক চিত্রাক্ষরের মত মোহেন-জো-দড়োর লেখাও ভাবব্যঞ্চক ব্যতীত অস্ম কিছু নয়।

তিনি মনে করেন, অরণ্য, খাত, সেচ, বাণিজ্য, চক্রযান এবং বাণিজ্যে ও রাজকীয় কর্মব্যপদেশে ব্যবহৃত আবাস প্রভৃতি ভারতীয় উন্নত নাগরিক জীবনের আদর্শ আমাদের চক্ষুর সমীপে চিত্রপটের

<sup>&</sup>gt; Petrie—"Ancient Egypt and the East," 1932, pp. 33-40.

স্থায় ধরিয়া দেয়। উক্ত শুর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি শুর্ জন্ মার্শাল্
সম্পাদিত মোহেন-জো-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা (Mohen-jo-daro and
the Indus Civilisation) নামক পুস্তকের তৃতীয় থণ্ডে প্রকাশিত
প্রথম : ০০টি শীলমোহরের মধ্যে অন্যুন ৩৫টিতে রাজকীয় কর্মচারীর
উল্লেখ দেখিতে পান। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ইহাতে নাই বলিয়া
তাঁহার মত। প্রাচীন মিসরের লেখায়ও প্রথমাবস্থায় এইরূপ বিভাগীয়
উপাধিই থাকিত, ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না। পঞ্চম বংশের (5th
Dynasty) পর মিসরে জনসাধারণের জন্ম রাজার নামের শীলমোহর
ব্যবস্ত হইত। তত্রত্য শীলমোহরে সেই সময় পর্য্যন্ত বয়ন ও গৃহনির্মাণ
প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাভয়া যায় না। কারণ, এই সব
তখনও রাজকীয় তত্বাবধানে আসে নাই। মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরে চক্র-চিক্রের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; পণ্যদ্রব্য ও
রসদাদি আদান-প্রদানের জন্ম সম্ভবতঃ ঐ সব শীলমোহরের ব্যবহার
হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

প্রথম শতসংখ্যক শীলমোহরের মধ্যে পদাতি সৈনিকের সর্ব্রোচ্চ প্রোণীর আবাস-ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় চক্রযান পরিদর্শক, খাত-বিভাগীয় রাজদৃত এবং তৃতীয় শ্রেণীর আবাসেরও জলবিভাগের অধ্যক্ষ রাজপুরুষ (Knight over Hostel of Third Grade and Water Works) প্রভৃতির শীলমোহর আছে বলিয়া স্থার্ ফ্লিণ্ডাব্স্ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার অহুমান সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তখনও আধুনিক যুগের মত নানা বিভাগ নানারূপ কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত। বিভিন্ন জাতীয় শালমোহর দেখিলে মনে হয়, তখন শাসন-বিভাগ (Administration) ও কার্য্যকরী (Executive) বিভাগ উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। বন-বিভাগ, সৈন্থ-বিভাগ এবং জনহিতকর কার্য্যের পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ বর্ত্তমান ছিল। সেচ-বিভাগ, বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির বিভাগ ও ইহার পরিদর্শক, রাজকীয় মুগয়া-বিভাগ এবং সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রভৃতিও বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।

## **হেভেশি**

শ্রীযুক্ত হেভেশি (M. G. de Hevesy) প্রশাস্ত মহাসাগরস্থিত পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার আয়্ল্যাণ্ডের কার্চ্চ-ক্ষোদিত অধুনা বিলুপ্ত লিপির সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর শতাধিক লিপির সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এই উভয় লিপির আকৃতির মধ্যে কতকগুলি অক্ষরের এত ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায় যে সেরূপ অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। হেভেশি ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। তভেশির এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন এইগুলি লিপি নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছিল।

#### বিক্রমখোল লেখ

কয়েক বংসর প্র্বে সম্বলপুর জেলার বিক্রমথোল নামক স্থানে পর্বেতগাত্রে এক শিলালেথ আবিদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বালের মতে, এই অক্ষর সিন্ধুলিপি ও ব্রাহ্মী লিপির মধ্য অবস্থার পরিচায়ক। এই বিষয়ে তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুয়ারী (Indian Antiquary) পত্রিকায় তিনি যে ফটোগ্রাফ ও লিপি-বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহাতে অতি সামান্ত-সংখ্যক স্থানে সিন্ধুলিপির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে যে সিন্ধুলিপির সমস্থার সমাধান হইবে সেরপ আশা পোষণ করা যায় না।

এইরূপ গুই চারিটি চিহ্ন রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসীদের গায়ের উদ্ধির (tattoo) সঙ্গেও মিলিয়া যায়। এই উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা দ্বারা লিপি-সমস্তা-সমাধানের কোন স্থ্র খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

- > Bulletin de la Societe Prehistorique Française, 1938, Nos. 7-8, Sur une Ecriture Oceaenienue.
  - a Indian Antiquary, Vol, LXII, 1983, pp. 58-68

### বেভাবেও, তেরাস্

রেভারেণ্ হেরাস্ ( Rev. Fr. H. Heras, S. J. ) "শীল-মোহরের লেখা হইতে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের ধর্ম"-সম্বন্ধে লিখিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি ঐ লেখা-সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এখানে সকল দেবগণের উপরস্ত প্রধান উপাস্ত দেবতাকে "আণ্" ( ${f A}_{
m D}$ ) বলা হইত । তিনি বলেন, লেখ-সমূহে "আণ্"কে জীবন (life), একত্ব (oneness), মহত্ব (greatness, পালন (protection), সৰ্বজ্জত্ব (omniscience), উদাৰ্য্য (benevolence), সংহার (destruction) ও সৃষ্টির (generation) কর্ত্তা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হ**ইয়াছে**। শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আট প্রকার বিভূতি ছিল। ইহাদের মধ্যে "আণ্"ই সর্ব্ব প্রধান। ইহাকে পূর্য্য বলিয়াও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ যুগে আটটি রাশি ছিল; এই কথা মোহেন্-জো-দড়ো-লেখে এবং প্রবাদ-বাক্যেও নাকি আছে। এক "আণ্"ই বৎসরের বিভিন্ন আটটি মাসে আট প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতেন। শালমোহরে মেষ (ram) ও মীন (fish) রাশির কথা নাকি বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। মেষ ও মীন রাশির সন্মিলিত আকৃতি এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে নগুর (Nandur)-এর ঈশ্বর (God of Nandur) বলা হইয়াছে। নগুর অর্থে নাকি কর্কটের দেশ বুঝায়, এবং মোহেন্-জো-দড়োর নাম "নণ্ডুর" ছিল বলিয়া তিনি (হেরাস্) মনে করেন।

তিনি বলেন, এখানকার লেখায় ত্রিনেত্রযুক্ত দেবের পূজার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচল্লিত এণ্নৈ (Enmai), বিডুকন্ (Bidukan), পেরাণ্ (Peran), তাওবন্ (Tandavan) প্রভৃতি শিবের নাম নাকি ঐ যুগে "আণ্"-এরই নাম ছিল।

তিনি আরও বলেন লিঙ্গপূজা এখানে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না। মোহেন্-জো-দড়োর অধিকাংশ লোক "মে-ই-ন" (Meina) (সংস্কৃত সাহিত্যের মীন বা মংস্থা) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা লিকপূজায় অবহেলা প্রদর্শন করিত। বিল্লব (Billavas) ও কবল্ (Kavals) নামক জাতির নিকট হইতে মোহেন-জ্ঞো-দড়োর চুন্নি মীন (Chunni Mina) নামক রাজা সেখানে লিকপূজা প্রচার করেন, কিন্তু এই প্রচার-কর্মের জন্ম তিনি লোকের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ছিল বলিয়া লেখায় নাকি প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে স্ত্রীদেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। এবং তিনটি প্রধান দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি বলেন। ইহাদের মধ্যে অম্মা (Amma) বা মাতৃকা দেবীর স্থান দ্বিতীয়।

বৃক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও নাকি তিনি লেখায় প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রতি নগর ও পল্লীতে পবিত্র বৃক্ষ থাকিত। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথারও উল্লেখ আছে। ত্রিশূলের উল্লেখও নাকি তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। নরবলি হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন। সাতটি কিংবা সাতের গুণক ( যথা একুশ প্রভৃতি )-সংখ্যক নরবলির প্রথা ছিল। বৃক্ষের অধাদেশে বলি হইত। যে বৃক্ষের নীচে বলি হইত তাহাকে "মরণ-বৃক্ষ" ( Death-tree ) বলা হইত। মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হইত। বেশীর ভাগ সম্পত্তিই মন্দিরের দেবতার পূজার জন্ম দেবোত্তর থাকিত। এক সময়ে নাকি মংস্থা-কর ( fish-tax ) পর্যান্ত লিঙ্গপূজায় ব্যয়িত হইত। এই দেশ ভগবানেরই রাজ্য এবং রাজারা তাঁহারই প্রতিনিধি—এই ধারণা লইয়া একাধারে ধর্ম্ম ও রাজ্য এই উভয়ের উপর রাজারা কর্ত্রত্ব করিতেন।

হেরাস্ যেরূপ ভাবে শীলমোহর পাঠ কৃরিয়া এত তথ্য আবিদ্ধার করিলেন—তাহা এখনও পণ্ডিতসমাজ মানিয়া লন নাই। তাঁহার

<sup>&</sup>gt; Journal of the University of Bombay, Vol. V. 1936-37, pp. 1-29.

পাঠগুলি বৈজ্ঞানিক কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিলে তাহা এই পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সে কথা বলা শক্ত।

### বোস্

মিঃ রোস্ এই লিপির সংখ্যা বিষযে আলোচনা করিয়া, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১২ এই কয়েকটি সংখ্যা নির্দেশক চিক্ত আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মোহেন্-জো-দডো লিপির ভাষাব সঙ্গে আদিম মুণ্ডা, আদিম দ্রাবিড়ী অথবা আদিম বুরুষক্সি ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। পক্ষাস্তরে আদিম ইন্দোনেশীয়ার ভাষার সঙ্গে এখানকার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পক ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

# হ্লোজ নী

চেকোশ্লোভেকিয়া দেশীয় পণ্ডিত হ্রোজ্না (Bedrich Hrozny)
মনে করেন যে এই আদি ভারতীয় (Proto-Indian) মোহেন-জো-দড়ো
লিপির অধিকাংশেরই হিটাইট (Hittite) জাতির হিরোগ্লিফিক
(Hieroglyphic) লেখার সঙ্গে এবং কোন কোন অক্ষরের ঐ জাতিরই
কীলকচিহ্ন-বিশিষ্ট (cuneiform) লেখাব সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়া
প্রভীয়মান হয়। তাঁহার মতে এই লেখায় ভাবব্যঞ্জক (ideographic)
এবং ধ্বনিবাঞ্জক (phonetic) উভয় জাতীয় চিহ্নই ব্যবহৃত
হইয়াছে। তিনি একটি সুবৃহৎ কক্ষান্ ব্যযুক্ত এক শীলমোহরে
ব্যবহৃত প্রিইটি টিহ্ন ধ্বনিজ্ঞাপক ন-ষ-ষ্ (na-sha-sh) এবং
সকলের বামে ব্যবহৃত চিহ্নটি একটি মুদ্রাচিহ্ন বা শীলমোহর-

Mem. Arch. Sur. Ind. No. 57, p. 20-21,

জ্ঞাপক। তাঁহার মতে "নষষ্" ("nashash") শব্দটি বসিয়াছে সূর্হৎ গৃহটি কিংবা অট্টালিকার পরিবর্তে। সমগ্র লেখার অর্থ "সুবৃহৎ গৃহ বা প্রাসাদের শীলমোহর" বলিয়া তিনি মনে করেন।

শ্রীযুক্ত হ্রোজনী হিটাইট্ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং যখন শুনা গেল যে সিদ্ধুলিপিরও পাঠোদ্ধার তিনি করিতে পারিয়াছেন, তখন পণ্ডিতসমাজ স্বন্ধির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া মনে সন্দেহ হয় তিনি এখনও এই লিপিরহস্ত ভেদ করিবার যন্ত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই পণ্ডিতসমাজে ইহা বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

কিছুকাল পূর্বে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কাউয়াই দ্বীপের কালোয়া সহরের "কেলী ন্যাচারেল হিন্টরি মিউজিয়াম" (Natural History Museum)-এর চেয়ারম্যান্ মিসেস্ রুথ্ ন্থানার হাওয়াই দ্বীপেব পাহাড়ে পাথরের উপর ক্ষোদিত কতিপয় চিক্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন। প্রাগৈতিহাসিক সিন্দু-সভ্যতার কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে ঐ সকল চিক্তের কিছু কিছু সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। অনুসন্ধানের জন্ম ঐ বিভাগ হইতে ডাঃ ছাবরা হাওয়াই দ্বীপে গিয়া সিন্ধুলিপিতে ব্যবহাত প্রায় ৪০টি চিক্ত উহাদের মধ্যে আবিক্ষার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে স্প্রাচীন অতীতে ভারতের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগা-যোগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু লিপিরহস্য উদ্ঘাটনের কোন স্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বস্তুতঃ শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করা এখন পর্য্যস্ত আমাদের দ্বারা

Bedrich Hrozny-Ancient History of Western Asia, India and Crete, translated by Jindrich Prochazka, pp 170f.

সম্ভব হয় নাই। য়াঁহারা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতগুলি পণ্ডিত-সমাজে এখনও গ্রাহ্য হয় নাই। তবে সিকু-সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে এই শীলমোহরের প্রভাব নানাভাবে যে অমুভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এখানকার শীলমোহরের অনেক চিত্র প্রাচীন ভারতের 'লাঞ্ছনময়' (punch-marked) মুদ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বর্ব প্রথম গ্যাড্ এবং তৎপরে ফাব্রি এই বিষয়ে দৃষ্টি আর্কর্ষণ করিয়াছেন।

ব্যাক্ট্রীয় (Bactrian) ও ইন্দো-গ্রীক্ (Indo-Greek) রাজাদের অনেক মুদ্রায় বৃষ ও গজ-মূর্ত্তি অন্ধিত আছে। ইন্দো-পার্থীয় (Indo-Parthian) নূপতিদের মুদ্রায়ও গজ ও বৃষ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালের রাজাদের মুদ্রাতেও এই মুদ্রারই প্রভাব বিস্তার-লাভ করিয়াছিল'। গুপুর্গের অনেক মুদ্রায়ও বৃষ বা নন্দীর মূর্ত্তি অন্ধিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।' অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের মুদ্রায় মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে ব্যবহৃত তীর-ধকুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।'

ঐতিহাসিক যুগের তাত্র-ফলকে প্রশস্তি বা দান-পত্রাদি লিখিবার যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে সিন্ধু-সভ্যতার ক্ষুদ্র তাত্র-ফলকের প্রভাব আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। পরবর্তী যুগের, অথাৎ

১ V. A. Smith, Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, অপ্তব্য।

২ Alian's Catalogue, pp. 121-22, Nos. 445-50; pp. 151-52, Nos. 615-616; প্রাক্-খ্রীষ্টায় যুগের উক্ষয়িনী মুস্তায়ও বে ব্বের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ও E. J. Rapson, Catalogue of Indin Coms, Andhras, W. Ksatrapas, etc. অধ্যা

প্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বলভীরাজ-বংশের কোন কোন তাম্র-ফলকের এবং প্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কর্ণস্থবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সময়ের তাম্র-ফলকের শীলমোহরে ব্যের মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অমুসন্ধান করিলে ঐতিহাসিক যুগের আরও অনেক রাজার শীলমোহরে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈশালীতে (বর্ত্তমান বসাঢ়ে) প্রাপ্ত এক শীলমোহবে খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর ব্রাহ্মীলেখার পার্শ্বে কতিপয় সিদ্ধুলিপির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়॰। সম্ভবতঃ ঐ শীলমোহর দ্বিভাষায় লিখিত। এই অমুমান যদি সত্য হয়, তবে অধিকসংখ্যক এতাদৃশ লেখ আবিষ্কৃত হইলে সৈন্ধব লিপির পাঠোদ্ধারের স্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

Ep. Ind, Vol. III. No. 46.

<sup>2</sup> Ibid, Vol. I. No. 13.

o Ibid, Vol. VI. No. 14.

s Arch. Sur. Ind., An. Rep., 1913-14 PL. No. 800

# একাদশ শরিচ্ছেদ

#### ভাষা

ইতিপূর্ব্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে আহার-বিহার, ধর্মা-কর্মা, শিল্ল-বাণিজ্য ও জীবন-যাত্রার অস্থান্য ক্ষেত্রে সিম্বু-উপত্যকাবাসী ও বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। স্বতরাং ভারতীয় আর্য্যদিগকে মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার স্ষ্টিকর্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে প্রাচীন কালে তাঁহাবা যে এ দেশে ছিলেন গাহারও কোন সম্ভোষজনক প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের ভাষা খুব সম্ভব আর্য্যভাষা ( সংস্কৃত ) নয়। সিন্ধু-উপত্যকায় তখন দ্রাবিড জ্ঞাতির বাস ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কাবণ সিশ্ধ-প্রদেশ-সংলগ্ন বেলুচিস্তানের ব্রাহুই (Brahui) জাতির বর্ত্তমান দক্ষিণভারত-নিবাসী দ্রাবিড-গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের ব্রান্টইরাই নাকি বেলুচিস্তানের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর্য্যভাষী ইরানী বেলুচিবা পরবর্ত্তী কালে আসে। প্রাচীন বেলুচিস্তান ও সিদ্ধ উপত্যকার চিত্রকলা এবং পুরাবস্তুর মধ্যে যথেষ্ঠ ঐক্য ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্য সভাতার অন্যান্য প্রতীক-প্রীক্ষাব দ্বাবা স্থির করিয়াছিলেন যে একদিকে ত্রীত ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং অক্সদিকে হরপ্লা ও মোহেন-জো-দড়ো এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সূত্র বিভাষান মেসোপটেমিয়া দেশ খ্রীঃ পু ৩০০০ অব্দে সিন্ধ-ক্রীত্-সভ্যতার সংযোগ-ক্ষেত্র ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় নৌকা-পরীক্ষাদ্বাবা শ্রীযুক্ত জেমস হর্নেল (James Hornell) স্থির করিয়াছেন' যে আদি-দ্রাবিড্-জ্ঞাতি

<sup>&#</sup>x27;The Origins and Ethnological Significance of Indian Boat Designs,' Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II. No. 18, 1920, pp. 225-26.

ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের অন্ত ভুক্ত; ইহাদের নৌকাব নমুনা মিসর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভূমধ্যসাগরাঞ্চল হইতে যাযাবররাপে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে কিছু কাল থাকার পর সম্ভবতঃ শেমীয প্রভৃতি কোন জাতির বিতাড়নে পূর্ব্যমুখে সরিতে সরিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল সিন্ধু-উপত্যকায় বাস করে। উভয়ের প্রাচীন আচার, ব্যবহার ও ভাষার সাম্য সুক্ষদর্শার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। অতঃপর আদি-দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে গিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুংশিল্প, মুচ্চিত্র ও অক্যান্য পুরাবস্তুতে সিন্ধু-উপত্যকা ও বেলুচিস্তানের ব্রাহুই-প্রধান স্থান-সমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে দ্রাবিড়জাতি ও ব্রাহুই জাতি এই উভয়ের ভাষাই সংযোগ-মূলক (agglutinative)। মোহেন্-জো-দড়োর লিপি পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন তত্ততা ভাষাও সংযোগমূলক (agglutinative) ছিল। এজন্য অনেকের ধারণা যে আদি-দ্রাবিভূদের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীর জাতিগত ঐক্য ছিল, কিংবা উভয়েই একজাতিভুক্ত। ভূমধ্যসাগরের ক্রীত্দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর, সুসা, বেলুচিস্তান, মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা ও আদিত্তনল্লর প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সমাজ ও কৃষ্টির একটা সামঞ্জন্ম বা এক্যের ধারা যে প্রবাহিত ইহা পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার মোহেন্-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে মুণ্ডা ভাষার সামঞ্জন্ত থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করেন।' ইষ্টার্ আয়ু-ল্যাণ্ডের (Easter Island) অক্ষরের সঙ্গেও এখানকার শতাধিক অক্ষরের মিল আছে। এই উভয়ের ভাষার মধ্যে ঐক্য থাকার আশা

Hunter, "The Script of Barappa and Mohenjodaro," p. 13.

২ হেভেশি-প্রদশিত ইষ্টার্ আয়্ল্যাণ্ডের নিশির সহিত সৈদ্ধব নিশির

করা কি অবাস্তর হইবে ? কিন্তু কে কখন এই উভয় লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জগৎকে নৃতন বাণী শুনাইবে ? কবে আমরা সেই মোহেন্-জো-দড়ো কিংবা ইষ্টার আয় ল্যাণ্ডের প্রিজেপ কে পাইব ?

কয়েক বংসর পূর্বের্ব বোদ্বাই নগরীর এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গের রেভারেণ্ড, হেরাস্ বলিয়াছিলেন যে, তিনি মোহেন্-জো-দড়োর শীল-মোহর পাঠ করিতে সমর্থ ইইয়াছেন। তিনি কয়েকটি দেবদেবীর নাম ও ঐস্থান-সম্বন্ধে অস্থাত্য তথ্য আবিষ্ণার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শিবের কয়েকটি নামের উল্লেখ সিম্কুলিপিতে আছে বলিয়া তিনি বলেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আরও অনেক নাম বা শব্দের উল্লেখ তিনি এই লেখায় দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াও মত প্রকাশ করেন। যদি তাঁহার পাঠ সত্যই নিভূল হয় তবে ঐ যুগের মোহেন্-জো-দড়োর ভাষা যে দ্রাবিজীয় গোষ্ঠীরই ভাষা ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরা দ্রাবিজ-জাতীয় এবং তাহাদের ভাষাও দ্রাবিজীয় অস্ত্র কোন কোন পণ্ডিতও এইরূপ অন্থুমান করেন। কিন্তু এই সব গবেষণা ও অন্থুমানকে যে কম্বিপাথরে ক্ষিয়া সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

শাদৃভাবিষয়ে বর্তমানে কেহ কেহ বিক্ল মত পোষণ করেন। Prof. S. K. Chatterji, 'The Study of New Indo-Aryan,' Jour. Dep. Let. (C. U.), Vol. XXIX, pp. 19-20.

> ব্রান্ধীনিপির পাঠোদ্ধার-কর্তা। ইন্ধিন্তীয় নিপির (Hierogly-phics) পাঠোদ্ধার করেন স্থাম্পোনিওন (Champolion) এবং মেশোপটেমিয়া ও পারস্তের কীনকাক্ষরের (Cuneiform) পাঠোদ্ধার-কর্তা ছিলেন বলিন্দ্ন (Rawlinson)।

## ত্রাদেশ পরিচ্ছেদ

# সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি

ভারতীয় তাত্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ যে সব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সিন্ধুতীরবর্তী মোহেন্-জো-দডোই সর্বপ্রধান। এখানকার সভ্যতার প্রত্যেক দিক্ বা অঙ্গ স্থন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নাগরিক এবং সামাজিক জীবনেরও প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণ-রূপে বিকশিত হইয়াছিল। পুরাকালে স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, স্বাস্ত্য-সংরক্ষণে, পূর্ত্তবিত্যায়, শিল্প ও ললিত-কলায় এবং নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোহেন্-জো-দড়োর জনসাধারণের যে গর্ব্ব করিবার যথেষ্ঠ কারণ ছিল, সেই কাহিনী তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাবস্তই বহন করিয়া আনিয়াছে। এতদিন ইহারা ধ্বংসস্ত্রপের অস্তরালে আত্মগোপন করিয়া ছিল। মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্রসম্পদ্ এখন খনিত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া পাঁচ হাজার বংসর পূর্ব্বেকার ভারতবাসীদের সভ্যতার কথা বিবৃত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়োর স্থাবৰ এবং অস্থাবর এই উভয়বিধ প্রাবস্তুতেই সভ্যতার স্থানপুণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেই যে এই সভ্যতার পত্তন, বৃদ্ধি ও পতন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কারণ, মোহেন্-জো দড়োর সর্ব্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ নগরের আদি অবস্থার সমস্ত দ্রব্যেই যেন একটা সমৃদ্ধ অবস্থার ভাব প্রতিভাত হয়। এই বিকশিত অবস্থার পূর্বেব ইহার সৃষ্টি অন্য কোথাও হয়ত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন হরপ্পা ও মোহেন্জোদড়োর নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টিকারী জ্ঞাতি তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানারূপ উপাদান, আসবাবপত্র, বিবিধ সম্পদ্ ও কারুশিল্পী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জলপথে (সমৃদ্রপ্রথে) বিদেশ হইতে সিন্ধু-পাঞ্জাব প্রদেশে আগমন করতঃ নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেন। সমৃদ্রপথে যাত্রার ফলেই উপনিবেশকারীদের মৌলিক

সভ্যতার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই অপরিবর্ত্তিত পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ বিশাল সিম্কু-সভ্যতার স্ত্রপাত হয়। এই উক্তি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত লোথালে আবিষ্কৃত হরপ্পা-যুগের সভ্যতা সম্বন্ধেও খাটে। অধিকল্প এইরূপ একটা যুগান্তর-স্প্রিকারী সভ্যতার গণ্ডী মোহেন্-জো-দড়োর চতুঃসীমার মধ্যে নিশ্চয়ই নিবদ্ধ ছিল না। চারিশত মাইল দূরবর্তী হরপ্পা নগরে অফুরূপ সভ্যতার অন্তিত্ব হইতে ইতিপূর্বেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার আরও বহুদূর-বিস্তৃত যে একটি আবেষ্টনী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরও যে বহু প্রাচীন ভগ্নন্ত, প সিন্ধুপ্রদেশে বিভ্যমান আছে, তাহা পূর্বে হইতে কিছু কিছু জানা ছিল।

এইগুলির পরীক্ষা-কল্পে একজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তদানীস্তন সুযোগ্য কর্মাচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে সিন্ধুপ্রদেশের নানাস্থানে পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তৃপ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করিতে নিযুক্ত করেন। তদকুসারে তিনি ১৯২৭-২৮. ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালের শীতকালে সিন্ধুদেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তৃপ পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার বিবরণ দক্ষতার সহিত লিখিত এবং তিনি যে এ কার্য্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইচালে বিজ্ঞমান। তাঁহার বিবরণ এ দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়া পুরাতত্ত্বে ভারতীয় কতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

প্রথম বর্ষে তিনি মোহেন্ জো-দড়ো হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী

Arnold Toynbee-A Study of History Vol. II, p. 88.

Explorations in Sind' by N. G. Majumdar; Arch. Sur. Ind. Memoir No. 48, 1934.

বুকর (Jhukar) নামক স্থানে ধ্বংসস্তৃপ পরীক্ষা ও খনন করিয়া উপরের স্তরে ইন্দো-সাসানীয় যুঁগের এবং নীচের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত পুরাবস্তর অম্রূপ দ্রব্য আবিষ্কার করেন অর্থাৎ এখানে তিনি উপরের স্তরে ঐতিহাসিক যুগের এবং নীচে প্রাণৈতিহাসিক বা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের বিবিধ পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। ঐগুলির মধ্যে চিত্রিত মুৎপাত্রই বিশেষভাবে তাত্র-প্রস্তর সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রাণৈতিহাসিক যুগের মধ্যে আবার হুই প্রকার মুৎপাত্র ছিল, কতক অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন এবং কতক পরবর্তী কালের। কৃষ্ণাভ লাল রং-এর উপরে কাল রং-এর অন্ধিত চিত্র স্পেকাকৃত প্রাচীন কালের পবিচায়ক।' তৎপরবর্তী কালের মুৎপাত্রে গাঢ় লাল কিংবা ফ্যাকাশে লালের উপরে কৃষ্ণাভ লালে আংশিকভাবে অন্ধিত চিত্র দেখা যায়। তাত্রপ্রস্তর যুগের হইলেও সুকরের এই উভয় সভ্যতাকেই পিগোট্ ও হইলার্ হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়ো যুগের পরবর্তী কালের বলিয়া মনে করেন।'

১৯২৯-৩০ সালে মজুমদার মহাশয় সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গমের পার্থবর্ত্তী নানা স্থানে প্রায় ২০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আত্মমানিক শতাধিক প্রাচীন বস্তির পরীক্ষা করেন।

১৯৩০-৩১ সালে তিনি সিন্ধুর ধারার সঙ্গে সঞ্চে উত্তর দিকে গিয়া বছ অজ্ঞাত ভগ্নস্তৃ পের সন্ধান লাভ করেন। ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া চিত্র গ্রহণ এবং খনন কার্য্যও পরিচালনা করেন। পর বংসর পুনরায় সিশ্ধুর পূর্ব্ব অঞ্চলস্থিত মরুভূমির নানাস্থানে ঐরপ পরীক্ষা-কল্লে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গভর্নমেন্টের অর্থসঙ্কট-হেতু তাহা সন্তব হয় নাই।

Majumdar—Explorations in Sind, Mem. Arch. Sur. Ind. (933), Vol 48, pp. 9-10.

Wheeler, Indus Civilisation, p. 42.

সিন্ধুর অধোদেশস্থিত আম্রি (Amri) এবং অস্থান্ত স্থানে লব্ধ পুরাবস্ত পরীক্ষা করিয়া তিনি ঐ সকল স্থানের সভ্যতা মোহেন্-জোদড়ো ও হরপ্পার পূর্ববর্ত্তী কালের বলিয়া মনে করেন। এই সব স্থানের মৃৎ-পাত্র চক্র-নির্মিত, মস্প ও পাতলা; এইগুলিতে রক্তাভ কিংবা পীতাভ রংয়ের উপর হুই রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর লালের উপর কাল চিত্র হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে স্থার্ অরেল্ ষ্টাইন্ও এইরূপ মৃৎ-পাত্র আবিকার করিয়াছেন।

আম্রির সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ববর্তী যুগে স্থ্রুর হইয়াছিল। সেখানে উপরের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎ-পাত্রের অকুরাপ লালের উপর কাল চিত্র-যুক্ত পাত্র পাওয়া যায়। তাহার নীচের স্তরে পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্ট ধরণের পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে কাল মাটির স্তর। ইহাতে উপরের স্তর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক জাতীয় মৃৎ-শিল্লের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাত্রের মাটি, উপাদান, চিত্র এবং রং ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই বিজ্ঞান-সম্মত্ত স্থরীকরণের (stratification) দ্বারা এই সভ্যতা যে পূর্ববর্তী যুগের ইহাই প্রমাণিত হয়।

উক্ত প্রকার চিত্রিত পাত্র যে-জাতীয় লোকেরা ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রস্তর-নিশ্মিত গৃহের চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতির সভ্যতা যে অতি উচ্চাঙ্গের ছিল সে বিময়ে কোন সম্পেহ নাই। উক্ত জাতির সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার স্থবিধা হয় নাই। কারণ এখানে সময় ও ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা ও গবেষণার স্থ্যোগ মজুমদার মহাশয়ের ছিল না।

কির্থার্ পর্বতমালার সন্নিকটে শিলাময় প্রদেশে তিনি ছুইটি প্রাচীন বস্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই স্থানে গৃহগুলি প্রস্তর-নির্মিত

bid, pp. 24-38.

ছিল। সিম্বুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দ্রে পর্বতোপরি কোহ্ট্রাস্ বৃথী (Kohtras Buthi) নামক স্থানে নগরের বহিঃস্থিত প্রস্তর-নিম্মিত প্রাচীর এবং গৃহের শিলাময় ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই তুর্গের চতুষ্পার্থে লব্ধ কয়েক খণ্ড খর্পর ও মৃম্ময় পান-পাত্র দেখিয়া মনে হয়, সেখানকার অধিবাসীয়া মোহেন্জো-দড়ো-বাসীদের একজাতীয় বা সমজাতীয় ছিল। ইহার উত্তর দিকে মোহেন্-জো-দড়ো হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দ্রে 'আলী মুরাদ (Ali Murad) নামক স্থানে মোটামুটি ২×১×১ ফুট মাপের প্রস্তর-খণ্ড-দ্বারা নির্ম্মিত প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭০ ফুট পর্যান্ত অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ৫ ফুট পর্যান্ত ইহার উচ্চতার চিচ্ছ বিভ্যমান আছে। কোহ্ট্রাস্ বৃথীতে প্রাঠগিতিহাসিক যুগের একটি গিরিত্র্গ ছিল, এবং তত্ত্রত্য শিলাময় প্রাচীর নগরে রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা বোধ হয় সীমান্ত রক্ষার জন্য অন্তর্পাল তুর্গের মত ছিল। আলী মুরাদ ও কোহ্ট্রাসের রক্ষীন মুময়-পাত্র এক যুগের বিলয়াই মনে হয়।

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে এ যাবং নগরবেষ্টনকারী প্রাচীরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একজাতীয় সভ্যতায় উদ্তাসিত আলী-মুরাদ ও কোহ্ট্রাসের প্রাচীরের অন্তিত্ব দ্বারা মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায়ও অফুরূপ প্রাচীর হয়ত বিভ্যমান ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্ম। আলী-মুরাদ বেলুচিস্তানগামী সার্থবাহ-পথের সন্নিকটে অবস্থিত। বেলুচিস্তানের পার্বেত্যজাতির আক্রমণের ভয়ে আলী-মুরাদের অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। তজ্জ্ব্য বোধ হয় সেখানে প্রস্তর-ময় এরূপ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিতে হইয়াছিল।

সাধারণতঃ, সিন্ধুপ্রদেশস্থিত বর্ত্তমান হায় দ্রাবাদ সহরের উত্তর দিকে অসংখ্য প্রাঠগতিহাসিক বসতির চিহ্ন দ্রুদিখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিকেও মজুমদার মহাশয় তিনটি বসতির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের অস্থাতম, থাড়ো (Tharro) নামক স্থানে

চকমকি পাথরের অসংখ্য ছুরি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং এই স্থানে ঐ যুগের চকমকি পাথরের কারখানা ছিল বলিয়া মনে হয়।

মজুমদার মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত অধিকাংশ স্ত পই সিম্ধুনদ এবং বেলুচিস্তানের মধ্যে প্রায় ১৮০ মাইল ব্যাপিয়া একটি বেষ্টনীব ভিতরে অবস্থিত। সিদ্ধুপ্রদেশের পূর্যবাঞ্চলস্থিত মকভূমি অঞ্চলে পরীক্ষা করিলে আরও অধিকসংখ্যক ভগ্নন্তুপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সিন্ধুব পূর্ব্ব তীরে "আমরি"র বিপরীত দিকে মোহেন-জ্যো-দড়ো হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে চান্-ছ-দড়ো নামক স্থানে অল্প সময়ের পরীক্ষায়ই তিনি মোহেন্-জো-দডোতে লব্ধ শীলমোহর, রঙ্গীন পাত্র, মাটীর পুতৃল ও আকীক পাথরেব চিত্রিত মালা প্রভৃতির অমুকাপ পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল হয যে এখানেও মোহেন-জো-দড়োর সুসভ্য অধিবাসীদেরই কোনও শাখা বা সমজাতীয় লোক বাস কবিত। যদিও উভয় স্থানের অধিবাসীরা একজাতায় সভ্যতারই অস্তর্ভুক্ত তথাপি এখানে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর মুৎশিল্প দেখিয়া তিনি এই স্থান উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ ম্যাকেও তাঁহার এই মতের সমর্থন করেন। সামান্ত খননের পরেই যে চমৎকার রঙ্গীন জালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ উচ্চাঙ্গের বর্ণবিস্থাস-পূর্ণ দ্রব্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এখানে তিনি মোহেন-জো-দড়ে। সভ্যতার এবং তংগরবর্ত্তী সভ্যতার অনেক পুরাবস্থ আবিষ্কার করেন। এখানকার পুরু মৃৎপাত্তে লালের উপর কাল রংএর মযুর, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সচ্ছিত হরিণ,

- > Antiquity, March 1935, p. 112.
- Mackay—The Indus Civilisation, p. 149.

২ হরপার রঞ্জিত মৃৎপাত্তে লালেব উপর কাল রংএ চিত্তিত ময়্রের উদরে মাহ্যের প্রেতাত্মার ছবি দেখিরা মনে হয়, ময্র দেই যুগে পবিত্ত জীব বলিয়া গণ্য হইত।

অশ্বত্থ-পত্র ইত্যাদির চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫-৩৬ সালে ডাঃ ম্যাকে ঐখানে আরও বিশেষ ভাবে খনন করিয়া পর পর তিনটি ,বিভিন্ন জাতীয় মানবের বসতির চিহ্ন দেখিতে পান। যতদূর আবিষ্ণৃত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রাচীন বস্তিতে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার লক্ষণযুক্ত অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী বা মধ্যযুগে সিন্ধুপ্রদেশে ঝুকরের সভ্যতার এবং আরও পরবর্ত্তী বা তৃতীয় যুগে ঝাঙ্গরের কৃষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন অর্থাৎ মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার প্রথম যুগের পরিচয় পাওয়া যায় ইটের তিন চারিখানা ছোট বাড়ী এবং একটি জলের কুযাতে। তারপর স্থানটি কিছু দিনের জ্বন্থ পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর এখানে আবার বসতি স্থাপন করা হয়। সে সময়ে বন্যানিরোধের উপযোগী কাঁচা ইটের ভিত্তির উপর ২৫ ফুট প্রশস্ত এক রাজপথের পার্থে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাদোপযোগী গৃহনির্মাণ করা হয়। মোহেন্-জো-দড়োর মত রাজপথ হইতে আড়াআড়ি ভাবে গলি ও তৎসঙ্গে নর্দামাও তৈরী করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম ঐগুলি যে সর্ববদা যতুসহকারে সুরক্ষিত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে যে একটি কারুশিল্পীর পল্লী ছিল তাহা তাহাদের নানারূপ উপাদ্ধান এবং অর্ধনির্মিত ও অসম্পন্ন তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি এবং মালার কাজ, নাঁথেব ও হাডেব কাজ এবং শীলমোহর দেখিয়া বুঝা যায়। মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার তৃতীয় যুগের প্রমাণ পাওয়া যায় ইটের কয়েকটি ক্ষুদ্রগৃহ এবং তৎসংলগ্ন পয়ঃপ্রণালা হইতে। চানহুদড়োর বিভিন্ন জাতীয় উন্নত শিল্পের মধ্যে नाना প্রকার মালাতৈরীর শিল্প যে অত্যন্ত উৎকর্ম লাভ করিয়াছিল তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ এথানে পাওয়া যায়। মজুমদার মহাশায়ের বর্ণনা ছাড়া ডাঃ ম্যাকের বিবরণীতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানকার শিল্পীরা এত দক্ষ ছিল যে এক বৰ্গ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে তাহাদের তৈরী বছৰত পুক্ষ মালার দানা সন্নিবেশিত করা ঘাইতে পারিত।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-বিদগ্ধ লোকদের অন্তর্জানের অল্প পরেই চান্ছদড়োতে "ঝুকর" সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত লোকদের আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববর্ত্তী জাতির পরিত্যক্ত কোন কোন আবাস গৃহের প্রাচীর পুরাতন ইট দিয়া উচু করিয়া ঝুকর সংস্কৃতির লোকেরা তাহাতেই বসবাস করিতে আরম্ভ করে। গরীব লোকেরা ছোট ছোট কুটীরে পুরাতন ইট দিয়া মেজে পাকা করিয়া বাস করিত। তাহাদের রান্নাঘর নীচু দেয়াল দিয়া আলাদা ভাবে তৈরী হইত। ইহাদের আদি বাসস্থান যে কোথায় ছিল কেহই বলিতে পারে না। তাহাদের মুৎপাত্রে কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা-মোহেন-জো-দড়োর পাত্রে লাল প্রলেপের উপর ( red slip ) শুধু কাল রংএর চিত্র থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণতঃ প্রথমে আস্তৃত রংএর (slip) উপর আবার তুই রকম অর্থাৎ লাল ও কাল অথবা রক্তাভ কাল রং লাগান হইত। ঝুকরের পাত্রে প্রায়ই জ্যামিতিক চিত্র, কিন্তু হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাকৃতিক চিত্রই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্লা মোহেন্-জো-দড়োর মুৎপাত্রগুলি পাতলা, কিন্তু ঝুকরে ঐগুলি পুরু ভাবে তৈরী করিয়া তেমন ভাল ভাবে পোড়ান হইত না এবং রং ও পালিস ভালু ভাবে লাগান হইত না। ঝুকরের মুৎশিল্পের আরও একটি বিশেষত এই যে এখানে সাধারণতঃ লালের পরিবর্তে ঈষৎপীত রং (cream-colour) পুরুভাবে মাখাইয়া ইহার উপর সময় সময় অস্থান্থ রং ব্যবহার করা চইত। ঝুকর এবং হরপ্পার পাত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও আছে। মজুমদার মহাশয়ের মতে ঝ্কর ও আম্রির মুৎশিল্প প্রায় একজাতীয়। এইজন্ম কেহ কেহ মনে করেন যে হরপ্লা-সভ্যতা যেন একজাতীয় বুকর আম্রি এই উভয় সভ্যতার মধ্যভাগে এক বিজ্ঞাতীয় সমাবেশ। <sup>২</sup>

Majumdar-Exp. Sind. pp. 26, 81.

Wheeler-Ind, Civil, p. 44.

শীলমোহর নির্মাণেও ঝুকর এবং মোহেন-জো-দড়োর শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এখানকার শীলমোহর বোতামের মত গোলাকার, মাটা কিংবা ফাযেন্স দিয়া তৈরী। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর চতুক্ষোণ এবং ইহাদের অধিকাংশই পাথরের।

চান্হুদড়োর সর্বশেষ বা তৃতায় যুগের অধিবাসীদের সঙ্গে ধাঙ্গর সভ্যতার অনেকটা মিল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহাদের আবাস-গৃহের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। এক বিশিষ্ট ধরণের মৃৎশিল্পের কতিপয় নিদর্শন ছাড়া সমস্তই কালের কবলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মৃৎপাত্র সাধাবণতঃ ধূসর অথবা কাল রং এর এবং ইহাতে বাণমুখের মত (chevron) অথবা ত্রিভূজাকার ও অন্যান্থ নমুনা ক্ষোদিত দেখা যায়। ইহাদের সংস্কৃতির আর কোন তথ্য এ যাবৎ জানা যায় নাই।

মজুমদার মহাশয়ের আবিষ্কৃত স্থান বর্ত্তমানে মহুয়া-বসতি হইতে বছ দূরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর এই স্থানে পুনরায় কেহ আর বসতি স্থাপন করে নাই। স্থার্ অরেল্ ষ্টাইনের স্থায় মজুমদার মহাশয়ও মনে করেন, স্থানীয় রুক্ষ আবহাওয়াই এই সকল বসতির অধঃপতনের ও পরিত্যাগের কারণ। তিনি অহুমান করেন, তত্রত্য অধিবাসীরা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে আর্দ্র আবহাওয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ ম্যাকে আরও মনে করেন যে ইহারা পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া স্থানীয় দৌব্বল্যকর জলবায়ুর মধ্যে স্থীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও যে হ্রদের মধ্যে মনুষ্য-বদত্তি বিভাষান ছিল ইহার প্রমাণও মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাঁহার পরিদর্শনেব ফলে মান্ছর হুদের (Lake Manchhap)

Antiquity, March 1985, p. 112.

চতুর্দ্দিকে জলমগ্ন সৈকতভূমিতে চকমকি পাথরের ছুরি ও রঙ্গীন পাত্রাদি আবিষ্ণুত হইয়াছে।

তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সব মৃং-শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

- (ক) সর্বব্রাচীন মৃৎপাত্র। ইহা পাটলবর্ণের মৃত্তিকানির্মিত ও পাতলা এবং ইহাতে তিন রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র থাকিত। পীতাভ ধূসর বা ঈষৎ লাল রংয়ের উপর কাল, কৃষ্ণাভ লাল (chocolate) অথবা রক্তিম বাদামী রং বিশুক্ত কবা হইত। আম্রি ও সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেলুচিস্তানে "নাল" নামক স্থানে প্রাপ্ত মৃন্ময পাত্রের আকৃতির সঙ্গেইহার কতক সাদৃশ্য আছে।
- (খ) সুদগ্ধ পুঝ পাত্র। ইহাতে মস্প লালের উপর কাল রংয়ের নানারূপ চিত্র থাকিত। এইরূপ অতি সুন্দব মৃৎপাত্র চাহ্-মূ-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে ইহার চেযে নিকৃষ্ট ধরণের চিত্রহীন পাত্র মোহেন্ জো-দডোতে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।
- (গ) হালকা পাত্র। ইহাতে পীতাত ধূসব রংয়ের প্রলেপের উপর কাল বা কৃষ্ণাত লাল (chocolate) রংয়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কোন কোন পাত্রের গলায় রক্তিম পাটল রং থাকিত। ধারাবদ্ধ প্রণালীর (stylised) বৃক্ষ বা পুষ্পই এই সব দ্রোর প্রচলিত চিত্র। তিনি এই সব পাত্র ঝৃকর ও মোহেন্-জোদড়োতে প্রাপ্ত মুৎপাত্রের সমসাময়িক যুগেব বলিয়া মনে করেন।
- (ঘ) কৃষ্ণবর্ণ পাত্র। ইহাতে নানারূপ জ্যামিতিক চিত্র ক্ষোদিত ছিল। মান্ছর হ্রদের পার্শ্ববর্তী ঝাঙ্গর (Jhangar) নামক স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি মাজ্রাজ প্রদেশের লৌহ-যুগের কাল পাত্রের সঙ্গে এইগুলির তুলনা করিয়াছেন। মোহেন্-জ্যো-দড়োতেও এইজ্রাতীয় পাত্র সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

মজুমদার মহাশয় প্রথমোক্ত তৃই শ্রেণীর মৃৎ-পাত্তের মধ্যে কোন

পারম্পরিক সম্বন্ধ আছে বিলিয়া মনে করেন না। বরং ইহারা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ব প্রণালীর সভ্যতার প্রতীক ইহাই তাঁহার ধারণা। প্রথমাক্ত পাত্রের নির্মাতা জাতি বোধ হয় বেলুচিস্তান ও সিমুদেশে এমন কি অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও—বাস করিত, কিন্তু পরে দ্বিতীয় প্রণালীর পাত্র-নির্মাতা জাতির নিকট হয়ত পরান্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এখন এই উভয়ের স্বতন্ত্র পয়িচয় পাওয়ার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়োক্ত জাতির মুন্ময় পাত্রে বন্য ছাগলের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি মনে করেন, সিম্বুপ্রদেশের পশ্চিমাংশে ইহাদের নির্মাতাদের আদিবাস ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু বসতি ছিল; ইহাদের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক যুগের অনেক স্তুপ আছে। আবার ঐগুলির পরীক্ষা দ্বারা ছই প্রকার সভ্যতার ধাবা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব বিবরণ মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার চেয়েও পুরাতন সভ্যতাব আংশিক সন্ধান লাভ করা গিয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশ বা বেলুচিস্তানের কোন অংশে এই সভ্যতা স্টু হইয়া পরে অন্যান্য স্থানে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, আপাততঃ আমরা এই ধারণা করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত ফ্রান্কফোর্টও ( H. Frankfort ) তাঁহার পুস্তকে এবং প্রবন্ধে বিভিন্ন দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বহু গবেষণা-পূর্বক মত প্রকাশ

<sup>3</sup> H. Frankfort, Studies in Ancient Oriental Civilisation, Archæology and the Sumerian Problem, No. 4, Chicago, 1932.

R. Frankfort, The Indus Civilisation and the Near East, Annual Bibliography of Indian Archæology for 1932, pp. 1-12.

করেন যে মোহেন্ জো-দড়োর তথা ভারতের মৃদ্ময় পাত্রের চিত্রের মৃদ্দ সূত্র খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে যে ইহা বছ পুরাতন কোন মৃৎপাত্র-রঞ্জন-প্রণালীর পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সিন্ধু তীরবাসীরা স্বকীয় নিপুণতা-দ্বারা ইহাকে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সভ্য দেশের সঙ্গে মোহেন্-জোদড়োর তথা সিন্ধু-সভ্যতার যে জীবন্ত আদান-প্রদানের বা সাদৃশ্যের
ভাব বিদ্যমান ছিল তাহা আন্তর্জাতিক পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলেই
বোধগম্য হয়। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে সৈন্ধবলিপিযুক্ত কতিপয়
শীলমোহর এবং সিন্ধুতীবে লব্ধ চিত্রিত আকীক পাথরের মালার
অন্ধ্রপ মালা প্রভৃতি যে পাওয়া গিয়াছে, এই বিষয় আমরা অবগত
ছিলাম। অতঃপর শ্রীযুক্ত গ্যাড্ (C. J. Gadd) উর নগরীতে
খননের সময় অন্যন ১৮টি ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে
বিলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শিকাগো বিশ্ববিত্যালয়ান্তর্গত প্রাচ্যবিত্যা-বিভাগের (Oriental Institute of the University of Chicago) পক্ষ হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট্ পরিচালিত খনন-কার্য্যে বাগদাদের নিকটবর্ত্তী তল্ আস্মের (Tel Asmer) নামক স্থানে ১৯৩২ সালে মোহেন্-জ্রোদড়োর পুরাবস্তুর অঞ্রূপ বহু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। মেসোপটেমিয়ার এই সব দ্রব্য মোটামুটি খ্রীঃ পৃঃ ২৫০০ অব্দের বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন। সেখানে লব্ধ একটা নলাকৃতি শীলমোহরে বাবিলোনিয়াতে অজ্ঞাত ভারতীয় জীবজন্তর ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। অন্যান্থ্য দ্রব্যজ্ঞাতের সঙ্গে এই শীলমোহরও যে সিন্ধু-উপত্যকা হইতে মেসোপটেমিয়ায় আমদানী হইয়াছিল, এই বিষয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের মনে কোন সন্দেহ নাই। আরও কোন কোন শীলমোহর, আকীক পাথরের চিত্রিত

<sup>&</sup>gt; Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, London, 1933.

মালা ও মূন্মরপাত্র প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধু-উপত্যকাও তল্-আস্মেরের মধ্যে সমজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

বিবিধ ও সুনিপুণ স্থাপত্য এবং পূর্ত্তকম্মে মোহেন্-জো-দড়োবাসীরা যে সমসাময়িক মিসর ও মেসোপটেমিয়া অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল সে বিষয়েও উক্ত পণ্ডিতের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল শিল্পের চর্চা মোহেন্-জো-দড়ো ও মেসোপটেমিয়ায় সময় সময় সমানভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সিক্কু-সভ্যতার সময়ে করগুাকার বা ধাপী (corbelled) খিলান প্রচলিত ছিল। তল্-আস্মেরেও ইহার অক্তিত্ব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোলাকার জলকৃপ, রাস্তার বা গৃহের পয়ঃপ্রণালী এবং উপর তলা হইতে জল নিকাশের মাটীর নল প্রভৃতিও সমানভাবে উভয় স্থানে বিত্তমান ছিল।

গৃহের প্রাচীর-মধ্যস্থিত কুলুঙ্গীও (niche) উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়াতে ইহা গৃহের বাহিরের দিকে এবং মোহেন্-জো-দড়োতে ভিতরের দিকে থাকিত। কিন্তু এই বৈপরীত্যপূর্ণ শিল্পের মূলসূত্র হয়ত এক স্থানেই ছিল বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন।

মাতৃকা-পূজার প্রচলন-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মেসোপটেমিয়াতেও সুপ্রাচীন কালে ঐরপ পূজা প্রচলিত ছিল। সেখানে মহামাতৃকা-দেবীকে (Great Mother) আর একটি অঙ্গ-দেবতা অর্থাৎ তাঁহার পুত্র কিংবা প্রিয়তমের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর মাতৃকাপূজার পদ্ধতি পৃথক্ হইলেও অতি প্রাচীন কালে উভয়েই এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে উপজাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সিন্ধৃতীরের ও স্মেরের শীলমোহরে অন্ধিত কিন্তৃতকিমাকার প্রাণিচিত্র পরীক্ষা করিলেও উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থকা-দ্বারা মন্ত্রে হয় যে ইহাদের মূলস্ত্র একই। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবে বিভিন্ন রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওক্ষন, মূর্তি ও অফাস্থা নিদর্শনদ্বারাও তিনি সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মধ্যে যে এক সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সব গবেষণা-দ্বারা ইহা নিশ্চিতই প্রমাণিত হইযাছে যে মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু-উপত্যকা এই উভয় স্থানেব সভ্যতার মূলে অতি প্রাচীন একটি উন্নত সভ্যতা ছিল, এবং তাহা হইতে এই উভয় স্থানে উপাদান আহত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্রের গুণে নানারূপ সদৃশ ও বিষদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। উক্ত সভ্যতা, এই উভয় কিংবা আবও অনেক স্থানের শিক্ষা-দীক্ষায় যবনিকার অন্তর্গাল হইতে মালমসলা যোগাইয়াছে; প্রাচ্য দেশের বহু কেন্দ্রেই ঐ সভ্যতার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্পনদীর মত প্রবাহিত হইতেছে; স্থানে স্থানে ঐগুলিকে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় দেখিয়া ইহাদের ঐক্যা-সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের সন্দেহ হইলেও ইহাদেব মূলে যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফ্রাঙ্কফোর্ট্ অনুমান করেন, মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রাচীন আধবাসীবা ইরানীয় মালভূমি হইতে ভাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পশ্চিমে
গিয়া টাইপ্রাস্-ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে বাস করিতে থাকে।
স্থাব্ অরেল্ ষ্টাইন্ পূর্বে-বেলুচিস্তান পর্য্যস্ত ভ্রমণ করিয়া যে সকল তথ্য
সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাহাতে এই অনুমান কতকাংশে সত্য বলিযা
প্রমাণিত হয়। এই সকল পরীক্ষার উপর নির্ভ্র করিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট বলেন
যে পারস্থা দেশের মালভূমিতে রুক্ষ আবহাওয়ার স্থাই হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গে তত্রত্য অধিবাসীদের এক শাখা পশ্চিম দিকে মেসোপটেমিয়ায়
ও অন্য শাখা পূর্ব্বাভিমুখে সিন্ধু-উপত্যকায প্রবেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত
স্মিশ্ব ও অনুকুল আবহাওয়ার মধ্যে ধসতি স্থাপন করে। তিনি পারস্থা
দেশের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন যোগস্ত্র দেখিতে
পানতা কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকার ও পারস্থের মধ্যে কোন অব্যাহত ধারা
আবিদ্যাব করা তাঁহার পক্ষে সন্তব হয় নাই। তবে তাঁহার ধারণা
পারস্থাই এই প্রাচ্য সভ্যতা-সমূহের আদি জননী ছিল। কিন্তু ছইলার

মনে করেন হিমালয় হইতে হিন্দুক্শের মধ্য দিয়া ইরান ও অ্যানাটোলিয়া পর্যান্ত বিস্তৃত পর্বতমালার ছই দিকে অর্থাৎ সিম্বৃতীরে ও টাইগ্রীস্-ইউফেটিস্ তীরে যে সমজাতীয় সভ্যতাদ্বয় বিরাজমান আছে ঐগুলির উৎপত্তি বিষয়ে হয়ত ঐ পর্বতমালার কোন যোগস্ত্র থাকিতে পারে। খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম সহস্রকে ঐ অঞ্চলের কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নজাতীয় সভ্যতার উৎপত্তি হয় এবং চতুর্থ সহস্রকে উহাদের কোন কোন উভ্যমশীল সম্প্রদায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দক্ষিণে এবং দক্ষিণপশ্চিমে নদীমাতৃক দেশেব সন্ধান লাভ করিয়া ছইটি সমাস্তরাল সভ্যতার স্কৃষ্টি করে। তাহারই ফলস্বরূপ আমরা মেসোপটেমিয়াতে এবং সিম্বৃতীরে ছই পরাক্রমশালী উন্নত ধরণের সভ্যতা দেখিতে পাই। উল্লিখিত মত যদিও কল্পনামূলক এবং চিত্তাকর্ষক তথাপি ইহা পৰীক্ষার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভবিয়াৎ গবেষণা ইহার সত্যতা নির্ণয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা, বোম্বাই এবং উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানেও তাত্রপ্রস্থারের সিদ্ধৃ-সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতাব বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সোর্থ জেলার প্রভাস পাটন ( সোমনাথ ) নামক স্থানে কয়েকটি

- > Wheeler, Ind. Civil., p. 93.
- ২ প্রত্নতন্ত্র বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীক্ষমলানন্দ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে সরস্বতী (বর্ত্তমান ঘণ্ণর) ও দৃশঘতী নদীর উপত্যকার অফুরদানের ফলে মোহেন্জোদড়ো সভ্যতার অফুরপ সভ্যতাসম্পন্ন অনেকগুলি স্থান আবিদ্ধৃত হট্মাছে (Bulletin N. 1. S. I, I. 37-42)। অতি হুপ্রাচীনকালে সরস্বতী নদীর মাহাজ্যের কথা বেদে বণিত আছে। তথন ইহা সিন্ধুনদের প্রায় সমকক্ষ ছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ সময়ে হয়ত সরস্বতী নদীর সম্প্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং সেই হুত্ত অবলম্বন করিয়া উপনিবেশকারীরা জলপথে সরস্বতী-উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া স্থকীয় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

ন্তৃপ খননের ফলে গুজরাটের লোপাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হরপ্পাসভ্যতার শেষ যগের মুৎপাত্র শ্রেণীর সমজাতীয় এবং ঐরপ চিত্রসম্বলিত অনেক মুৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে নৈবেতাধার (dish-on-stand), গোল মালসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
মালসাগুলিতে খোপ খোপ করিয়া জ্যামিতিক ও নানারূপ প্রাকৃতিক
নক্সা চিত্রিত আছে। তাহাতে তাত্রপ্রস্তর যুগের মধ্য ভারতীয় চিত্রের
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার মুৎপাত্রে হরপ্পা মোহেন্-জোদড়োর মুৎশিল্পের উপাদান ও আকৃতিগত এবং মধ্যভারতীয় চিত্রমূলক
প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উক্ত উভয় শিল্পের এক সংমিশ্রণ
দেখা যায়। রাজপুতানার আহার (Aliar) নামক স্থানের নিম্নস্তরে
আবিষ্কৃত রঙ্গীন পাত্রের সঙ্গেও এখানকার সাদা কিংবা পীতাভ সাদা
(Creamy slip) রংয়ের উপর পীতাভলাল রংয়ের (brown) চিত্রের
কিছু কিছু সাদৃশ্য অমুভূত হইয়া থাকে।

পূর্বে খান্দেশ জেলার বহল (Bahal) নামক স্থানেও খননের পর তামপ্রস্তুর যুগের বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকার মৃৎপাত্রেও নানারূপ চিত্র দেখিলে হরপ্লা-সভ্যতার শেষ যুগের কথা শ্বরণ হয়। উজ্জ্বল লাল পাত্রগুলির হরপ্লা-সভ্যতার উত্তর-সাধক রংপুরের মৃৎশিল্পের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে।

বোম্বাই রাষ্ট্রের ব্রোচ (Broach) জেলার কিম নদীর তীরে অবস্থিত ভগৎরাব (Bhagatrav) নামক স্থানে খননের ফলে মোহেন্জো-দড়ো সভ্যতার প্রথম বুগের পুরাবস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন পর্যান্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ভগৎরাব্ট বোধ হয়

lndian Archaeology, 1956-57, A Review, page 16, P XVII-XVIII.

<sup>₹</sup> Ibid, p. 17, PL, XX-XXI.

o Ibid, 1957-58, page 15.

হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার দক্ষিণতম কেন্দ্র। ইহা সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং জলপথে সৌরাষ্ট্রের অন্যান্ত সভ্যনগরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিত। নর্ম্মণা নদীর সঙ্গমস্থলে ব্রোচের নিকটবর্ত্তী মেহ্গম্ (Mehgam) নামক স্থানও যে হরপ্পা-সভ্যতার চিহ্ন বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাব মধ্যে মাটাব উপহারপাত্র (dish-on-stand), মালসা, থালা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মৃৎশিল্পে লালের উপরে কাল রংয়ের ফাকা গ্রন্থিচিত্র (loop), বরফি, এক কেন্দ্রীয় বৃত্তনিচয় (Concentric Circles) ইত্যাদির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মেহ্গমের অনতিদ্রবর্ত্তী টেলোড্ (Telod) নামক স্থানেও মৃৎশিল্প ও অন্যান্ত পুরাবস্থ মেহ্গমে প্রাপ্ত জিনিষের প্রায় সমপর্য্যায়ের এবং সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এই উভয় স্থানের পুরাবস্ত সৌরাষ্ট্র ও ঝালওয়ার জেলার রংপুরের শেষ পর্য্যায়ের জিনিষের সঙ্গেক তুলনা করা যাইতে পারে।

সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গোহিলওয়াড্ (Gohilwad), হালার (Halar), ঝালওয়ার (Jhalwar), মধ্য সৌবাষ্ট্র (Madhya Saurastra) এবং সোরথ (Sorath) জেলায় মোহেন্-জো-দড়ো-হবপ্পা সভ্যতার একত্রিশটি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে রাজকোটের নিকটবর্ত্তী রোজদি (Rojdi) নামক স্থানে বড বড় পাথরের তৈরী নগর রক্ষার প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এখানে অধুনা আবিষ্কৃত মাটির এক ভগ্ন মালসায় সৈন্ধব লিপিব চারিটি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার সভ্যতা হুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগে প্রভাস পাটনের মুংশিল্পের মঙ্গে যোগাযোগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অন্য ভাগে হরপ্লার মুংশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে পানপাত্র ( beaker ), চওড়া মুখের পালা,

bid, p. 15,

হাতলওয়ালা মালসা (bowl), ছিদ্রবিশিষ্ট অথবা সরু গলার ভাগু, পাদপীঠযুক্ত থালা (dish-on-stand) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ঐসকল পাত্র সাধারণতঃ লাল অথবা পীতাভ ধুসর (buff) উপাদানে নিশ্মিত। লাল, পীতাভ-ধুসর অথবা পোড়া লাল (Chocolate) রংয়ের আন্তরণের উপর মাছ, লতাপাতা, রেখাবিশিষ্ট ত্রিভূক, বরফি, তরঙ্গায়িত রেখা, ধাবমান বৃষ প্রভৃতিব কাল রংয়ের চিত্র দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। রাজকোট হইতে প্রায় ৪৪ মাইল দক্ষিণে পীঠ-দিয়া (Pıthadia) এবং বলভীপুরের সন্নিকটে মোতিধরই (Motidharai) নামক স্থানেও সিন্ধু-সভ্যতার মুংশিল্পের প্রভাবযুক্ত মুংপাত্র ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সোরাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় সিন্ধু-সভ্যতার পুরাবস্তু, বিশেষতঃ মৃংশিল্লের নানা প্রকার প্রতীক, আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। কেহ
কেহ মনে করেন পাঞ্জাব-সিন্ধু প্রভৃতি দেশ হইতে সিন্ধু-সভ্যতার উন্নত
অধিকারিগণ স্বীয় সংস্কৃতি বিস্তারের জন্ম কিংবা আক্রমণকারী কোন
জাতি-বিশেষের হাতে ধ্বংসের আশক্ষা হইতে স্বকীয় শিক্ষাদীক্ষা
অক্ষুপ্ত রাথিবার উদ্দেশ্যে জলপথে যাত্রা করিয়া কচ্ছ উপদ্বীপ ও
নর্ম্মদা, কিম্ ও তাপ্তী নদীর মোহনার কাছে কাছে বসতি স্থাপন
করিয়াছিল। তাহাদেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্বৃতি বহন করিয়া গুজরাট,
সৌরাষ্ট্র, বোদ্বাই ও মধ্যভারত রাষ্ট্রের কতিপয় ধ্বংসস্কৃপ উন্নতমস্তকে
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের কয়েকটিমাত্র প্রত্রবসিকের খনিত্রের
আঘাতে আত্মপরিচয় দিয়াছে এবং এখনও অনেকে সেই কঠোর

<sup>&</sup>gt; Ibid, page 2).

২ Ind. Arch., 1957-58, p. 19. মধ্য ভারতের নিমার ( Nimar ) জ্বোর মহেশর নামক স্থানেও ভাত্র-প্রভরষুগের কভিণয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। (Indian Archaeology, 1955-54, A Review, p. 8; PL. VIII.)

আক্রমণের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে। কিন্তু অক্লান্তকর্মী প্রত্মবিশারদের বিকট অদূর ভবিষ্যতেই আশা করি ইহাদের প্রাচীন কাহিনী ব্যক্ত করিতে হইবে।

# সোৱাৰ্

ি সিন্ধু-সভ্যতার স্মৃতিবহনকারী কয়েকটি স্থানেব নাম নিম্নে প্রদন্ত হইল':—

| 7 1              | মোভিধরই         | জেলা | গোহিলওয়াড     |
|------------------|-----------------|------|----------------|
| ۱ ډ              | ভয়খখরিয়া      | "    | হালার          |
| 91               | চন্দ্রওয়ার     | "    | "              |
| 8 I              | কালাবাড্        | "    | "              |
| ١٥               | রণ্পদা          | "    | "              |
| ৬।               | আদ্কোট          | ,,   | মধ্য সৌরাষ্ট্র |
| 9 1              | আদ্রোই          | "    | "              |
| <b>b</b> 1       | ধুদসিয়া        | "    | **             |
| ا ھ              | গধারিয়৷        | "    | ***            |
| 201              | হালেশা          | "    | "              |
| 22 I             | জাম্ আম্বর্দি   | *7   | "              |
| 251              | জাম্ কাণ্ডোর্ণা | **   | <b>99</b>      |
| <b>५७</b> ।      | ঝাঞ্মির         | "    | "              |
| 184              | যোধ পুর         | "    | "              |
| 501              | খণ্ডধর          | "    | "              |
| 36 I             | খট্লি           | **   | "              |
| 39 1             | কৃণ্ড,নি        | "    | "              |
| 5 <del>6</del> 1 | মকন্সর          | "    | "              |

<sup>3</sup> Ind. Arch, 1957-58, p. 19.

| 79 1         | মণ্ডল                 | জেলা | মধ্য ( | সৌরাষ্ট্র |
|--------------|-----------------------|------|--------|-----------|
| २० i         | মোতি-খিলোরি           | "    | **     | •         |
| ۱ <i>د</i> ۶ | পরেওয়ালা             | "    | "      |           |
| २२ ।         | পীঠদিয়া              | "    | "      |           |
| २७।          | রোজ ্দি               | "    | "      |           |
| २८ ।         | সান্থলি               | "    | "      |           |
| २० ।         | <del>সু</del> লতানপুর | "    | "      |           |
| ३७ ।         | বোরা-কোট্রা           | "    | "      |           |
| २९ ।         | কাজ                   | " (  | সারথ   |           |
| २৮।          | থম্ভোদৰ               | "    | "      |           |
| ১৯।          | নবগম                  | 99   | **     |           |
|              |                       |      |        |           |

#### Contellor

গুজরাট প্রদেশের আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত লোথাল নামক স্থানে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার এক বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্তৃপ হইতে উক্ত সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহার বর্ত্তমান আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯০০ ফুট, প্রস্থে প্রায় ১০০০ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট। এই স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার একটি বিশিষ্ট নগর ছিল বিলিয়া মনে হয়। এই নগরের পরিধি ইহার সমৃদ্ধির যুগে যে আরও আনেক বিস্তৃত ছিল, সেই বিষয়ে স্পশেহ নাই। কালের আবর্তনে চতুর্দ্দিক্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এখন যে ভয়স্তৃপ পড়িয়া আছে ইহা শুধু তদানীস্তন সভ্যজগতের এক যৌবনদৃপ্ত কলেবরের সমাধিক্ষেত্র; একদিন যেখানে দেশবিদেশের সুসভ্য ও গণ্যমাল্য জনমগুলীর মিলনক্ষেত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল প্রকৃতির অভিশাপে আজ তাহা শ্বাপদসক্ষল অরণ্যানী। ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত কয়েক বৎসর খননের ফলে হরয়া-মোহেন্-জ্যো-দড়ো সভ্যতার অনেক প্রতীক এখানে আবিষ্কৃত ছইযাছে; এখানে পোড়া

ইটের পয়:প্রণালী (drain) এবং কাঁচা ইটের ঘরবাড়ীর অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রংপুর নামক স্থানেও এই জাতীয় সভ্যতা বিশ্বমান ছিল। সেখানেও কাঁচা ইটের বাড়ীঘর এবং পোড়া ইটের নর্দমা ছিল। লোথালে ১৬ ফুট প্রস্থ এবং ১০ ফুট উচ্চ মৃত্তিকা-নির্দ্মিত এক হুর্গপ্রাচীরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভিত্তিনির্ম্মাণ ও শৃগ্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্মও কাঁচা ইট ব্যবহৃত হইত। এইরূপ কাঁচা ইটের তৈরা বিভিন্ন যুগের গৃহের ভগ্নাবশেষ স্তরে স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে মোহেন-জো-দড়োর লিপিযুক্ত পাথরের শীলমোহর, তামা ও ব্রোঞ্জের অন্ত্রশস্ত্র, मनाका, तनग्र, (थनना देखानि, विভिन्न পরিমাপের পাণরের ওজন, পাশা খেলার ঘুঁটি, পোড়ামাটীর খেলনা ও পুতুল, চিত্রিত ও চিত্রহীন নানা প্রকার মৃৎপাত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একস্থানে ১৬৬ ফুট লম্বা পোড়া ইটের এক নন্দামায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আটটি উপপয়ঃ-প্রণালী আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলি গৃহস্থিত আটটি স্থানাগারের অপরিষ্কৃত জল বড় নর্দ্দমাটিতে সরবরাহ করে। নগরের একস্থানে ১২ ফুট প্রস্থ এক রাজপথও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে শ্রেণীবদ্ধভাবে নাগরিকদের আবাসগৃহ। ইহাও যে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতায় সমৃদ্ধ এক বিশাল নগরী ছিল তাহার প্রমাণ খননের ফলে ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখানে আরও বিশেষ ভাবে খননের ় দ্বারা অদূর ভাবিষ্যুতেই তথাকথিত সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

#### ক্রপার

পাঞ্জাব প্রদেশের আম্বালা জেলার অন্তর্গত রূপার নামক স্থানেও (আম্বালা হইতে ৬০ মাইল উত্তরে) হরপ্পা-মোহেন্-জো-দ্হুড়া

bid, 1957-58, pp. 12 13.

সভ্যতার অনেক চিহ্ন আবিষ্ণুত হইয়াছে। ইহাতে সিন্ধু-সভ্যতার আয়তন দিগন্তপ্রসারী চক্রবালের মত ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইয়া পডিতেছে। এখানে আবিষ্ণুত বিশিষ্ট মৃৎপাত্র, মালা ত্রোঞ্জের কুঠার, চকমকি পাথরের ছুরি, ফায়েন্স-নির্মিত গহনাপত্র, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দানের নিমিত্ত (१) পোড়ামাটির ত্রিভুজাকার পিষ্টক-( terrarcotta cakes ) বিশেষ এবং নরম পাথরে ক্লোদিত অক্ষরযুক্ত শীলমোহর প্রভৃতি পুরাবস্তু পশ্চিম বেলুচিস্তান হইতে আবস্ত করিয়া পূর্বের শতক্র পর্য্যস্ত সিন্ধ-সভ্যতার আধিপত্যের বাণী ঘোষণা করে। রূপার অঞ্চলে হরপ্লা-সভাতা প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া স্তরীকরণ প্রণালীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর কিভাবে উক্ত সভ্যতার বিলোপ-সাধন হয় ঠিক বুঝা যায় না। দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায থাকিবার পর খ্রী: পূ: দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ঐস্থানে আবার মমুষ্য-বস্তির চিক্ন পাওযা যায়। এই বারে এক বিজ্ঞাতীয় কৃষ্টির লোক আসিয়া এই স্থান অধিকাব করিয়া বসে। বঙ্গীন ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র ইহাদের বিশিষ্ট সভ্যতার পরিচয় দেয়। প্রায় তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া এখানে ইহাদের আধিপত্য বিভামান ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহাদের বাসগৃহের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। এই বিজাতীয় কৃষ্টি-সম্পন্ন জাতি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য এখন পর্য্যন্ত জানা যায় না। তবে ইহাদের সভ্যতা যে রাজপুতানায়, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে বিস্তার লাভ কবিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১ এই জাতীয় লোকেরা যে রূপারের পর্ববর্ত্তী সভাতা ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সমাধি-স্থানে তাহাদের হস্তক্ষেপের চিক্ত হইতে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ইহারা প্রাচীনতর জাতিব সমাধিস্ত কন্তাল স্থানচ্যত কবিয়া ফেলিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে

Indian Archaeology, 1953-54, A Review, p. 6.

<sup>₹</sup> Ibid, 1954-65, p. 9.

যে পূর্ববর্ত্তীদের সমাধিস্থানের কোন কোনটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ফুট, প্রাস্থে তিন ফুট এবং গভীরভায় ছই ফুট ছিল। শবের মস্তক সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম মুখে রাখা হইত এবং সঙ্গে মৃৎপাত্র দেওয়া হইত। সময় সময় এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটিত।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সুপ্রাচীন তাম্র-প্রস্তর যুগের বিশাল সভ্যতার আবিষ্ণারের পর পশ্চিম ও উত্তর ভারতের এবং অধুনাগঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ঐ যুগের সভ্যতাস্ফীত বহু নগর ও পল্লীর অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই লুপ্তোদ্ধার যজ্জের অক্ততম পুরোহিত ছিলেন স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়। তিনি ঐ জাতীয় বহু লুপ্ত নগরী ও পল্লীর অতীত রহস্য উদ্ঘাটিত করেন। বেলুচিন্তানের তাম্র-প্রস্তর যুগের কৃষ্টির কতক তথ্য প্রত্তত্ত্ববিভাগের তদানীস্তন ডিরেক্টার জেনারেল হার্গ্রীভূস ও স্তর্ অরেল ষ্টাইন্ জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক পারস্থের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলেও এই ধরণের বিভিন্নজাতীয় সভ্যতা বিকাশলাভ করে। ঐ সকল স্থানে নিত্য ব্যবহারের মুৎপাত্রে বিভিন্ন নির্মাণপ্রণালীতে কৃষ্টিপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর পারস্তের মত উত্তর বেলুচিস্তানেও রক্তিমাভ ( Red ) এবং দক্ষিণ পারস্তোর ভাায় দক্ষিণ বেলুচিস্তানে স্বল্প পীতাভ বর্ণের ( Buff ) মৃত্তিকানির্দ্মিত পাত্র প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বেলুচিস্তানের কোয়েটা ( Quetta ), নাল ( Nal ) এবং কৃল্লি ( Kulli ) এবং সিদ্ধু প্রদেশের আম্রি (Amri) প্রভৃতি স্থান পীতাভ পাত্রের গণ্ডির মধ্যে। আবার উত্তর বেশ্চিস্তানের ঝোব্ ( Zhob ) উপত্যকা রক্তিমাভ পাত্রের কৃষ্টির অন্তর্গত ছিল। আম্রি ও নালের কৃষ্টি সিন্ধু প্রদেশের আম্রি নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কির্থার পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া বেলুচিস্তানের "দাল" পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বেলুচিস্তানের মুন্দরের (Nundara) কৃষ্টি আমরি এবং নাল সভ্যতার সংযোগ স্থাপন ঘারা উভয়ের মধ্যবর্জী অবস্থার স্টুচনা করে। বেলুচিন্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন বসতি-

জ্ঞাপক উচু ঢিপিকে "তল্" ( Tell ) বলা হয়। ঐগুলি উচ্চতায় ন্যুনকল্পে ১০ ফুট এবং উর্দ্ধে ৪০ ফুট পর্য্যস্ত। ইহাদের পাদ-মূলের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। কোন কোন তল্ দৈর্ঘ্যে ৫৩০ গজ এবং প্রস্তে ৩৬০ গজ, আবার কোথাও বা তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও (১৫০×১১৫ গজ) দেখা যায়।

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের অহুরূপ পুরাবস্ত এই অঞ্চলের যে দকল স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাদের কতিপয় স্থানের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

- (১) আধ্মদওয়ালা (Bahawalpur State)
- (২) আলিমুরাদ
- (৩) আল্লাহ্ দীনো (করাচীর নিকট)
- (৪) আম্রি
- (৫) চববুওয়ালা (বহ্ওয়ালপুর স্টেট্)
- (৬) চকু পূর্ব্বনে স্থাল
- (৭) চান্ত দড়ো
- (৮) চরসভয়ালা (Charaiwala, Bahawalpur State)
- (৯) দাবব্কোট (বেলুচিস্তান)
- (১০) দইওয়ালা (বহ্ওয়ালপুর)
- (১১) मन्त्र वृति
- (১২) দেরাওয়ার (বহুওযালপুর)
- ( ১৩ ) ধল
- ( ১৪ ) मिक्रि-क्रि-ग्रेकि
- (১৫) গরক্ওয়ালী (২) (বহুওয়ালপুর)
- (১৬) গাজীশাহ
- ১। দংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্ম Wheeler-এর Indus Civilisation (৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা) ও প্রীঅমলানন্দ ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ (Bull. N. J. S. I, I 37-42) জইবা।

- (১৭) গোরন্দি
- (১৮) হরপ্রা
- (১৯) জল্হর (বহ্ওয়ালপুর)
- (২০) করচট
- (২১) খানপুরী থার (বহওয়ালপুর)
- (২২) কোতাস্তর
- (২৩) কোত লা নিহঙ্গ থাঁ (রূপার)
- ( ২৪ ) কুড্ওয়ালা ( বহ্ওয়ালপুর )
- (২৫) লোহ্রি
- (১৬) লোহুম্-জো-দডো
- (২৭) মেহী (বেলুচিন্তান)
- (১৮) মিথা দেহেনো (সিন্ধু প্রদেশ)
- (২৯) মোহেন্-জো-দডো
- (৩০) নোকজো-শাহ্-দীন্জৈ (বেলুচিন্তান)
- (৩১) পাণ্ডীওয়াহী
- (৩২) সন্ধনাওয়ালা
- (৩৩) শাহ্জো কোতিরো
- (৩৪) শিখ্রি (বহ ওয়ালপুর)
- (৩৫) স্থক্তাগেন্ দোর
- (৩৬) থানো বুলি খাঁ
- (৩৭) ট্রেকোআ থার (বহ্ওয়ালপুর)
- (৩৮-৬২) ভারতীয প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীঅমলানন্দ ঘোমের নেতৃত্বে সরস্বতী নদীর উপত্যকায় বিকানীর রাজ্যে এবং
  পাকিস্তান সীমান্তে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত প্রায়
  ২৫টি এবং দৃশদ্বতা উপত্যকায় একটি স্থানের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে । ১

১ উপরের ভালিকার মধ্যে (১) (৩) (e) (৮) (১٠) (১২) (১৫) (১৯) (২১)

কিছুদিন পূর্বের পাকিস্তান আর্কিওলজিকেল ডিপার্টমেন্টের জনৈক কর্ম্মচারী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্তর্গত খয়েরপুর শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণে কোট্ ডিজি (Kot Diji) নামক স্থানে প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতার চিহ্ন ও উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনৈ হয় না। তবে সিন্ধু-সভ্যতা এবং প্রাক্-সিন্ধু-সভ্যতার প্রমাণ ও উপাদান-সম্বলিত বহু তথ্য যে ভারত ও পাকিস্তানের নানা অংশে আবিষ্কৃত হইবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "কোট্ ডিজির" সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত।

ভারতায় তাম-প্রস্তব যুগে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান অঞ্চলে সাধারণতঃ যে সভ্যতা দৃষ্টিগোচর হয় ইহাকে ছই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শাখাকে নাগরিক সভ্যতা এবং অস্থাটিকে জানপদ বা পল্লীসভ্যতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পুর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ে হরপ্রা মোহেন্-জো-দড়ো এবং সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত সম্প্রতি আবিষ্কৃত লোখাল এবং দিতীয় শাখায় বেলুচিস্তানের কুল্লি (Kulli), মেহি (Mehi) প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুল্লির মুৎপাত্রের রং পীতাভ ধুসর (buff); দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অনেক পার্বব্য অঞ্চলে এই রং-এর মুৎপাত্র ব্যবহৃত হইত। কুল্লি-মেহির সভ্যতার স্বরূপ হরপ্রা মোহেন্-জো-দড়ো হইতে কতকটা স্বতন্ত্র ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার মত্ত এখানে পোড়া ইটের বাড়ী তৈয়ারি হইত না, কাঁচা ইট অথবা প্রলেপ (plaster) যুক্ত প্রস্তর দিয়া গৃহ নির্মাণ করা হইত। কিন্ধু মুৎপাত্র-রঞ্জনে হরপ্লার সঙ্গে কতক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

<sup>(</sup>২৪) (২৮) (৩৪) (৩৭) (২৮-৬২) সংখ্যক স্থানের বিশেষ বিবরণ অপ্রকাশিত। (২৫) (৭) (১১) (১৬) (১৬) (১৭) (২৫) (২৬) (৩১) (৩৩) (৩৬) সংখ্যক স্থানের পুরাতত্ব ননীগোপাল মজুমদার কর্তৃক আবিষ্কৃত ( Mem. Arch. Sur. India, No. 48)

যথা, লালের উপর কাল চিত্র এবং অশ্বত্থ পত্তের এবং পৃত অগ্ন্যাধারের (sacred brazier) চিত্রাদি উভয় স্থানেই দেখা যায়। এইজন্ম ইহাদের মধ্যে হয়ত কৃষ্টিগত আদান প্রদানের ভাব বিল্লমান ছিল অথবা কুল্লি-মেহির সভ্যতা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু বলা খুব কঠিন। সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় কুল্লি-মেহির জীবজন্তুর চিত্রে, বিশেষভাবে গোলাকার চক্ষু, লম্বা দেহ ও সারি সারি ( vertical ) উন্নত রেখা বিশিষ্ট বৃষগুলিতে। মেহিতে চতুক্ষোণ এবং বৃত্তাকার কয়েকটি পাণরের পাত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলিতে ত্রিভুজাকার চিত্র খোদিত আছে। এখানে ঐরূপ একটি অসম্পূর্ণ পাত্রও পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় মেহি-ই ছিল ঐ শিল্পের কেন্দ্রস্থান। ঐরূপ পাত্র পারস্থের অন্তর্গত মক্রান ( Makran ), মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলেও আবিষ্কৃত হইয়াছে।' ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন ঐসব দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদান ছিল। বেলুচিস্তানের ঝোব ( Zhob ), টোগউ ( Togau ), কুয়েটা (Quata) নাল, কুল্লি-মেছি এবং সিন্ধু দেশের আম্রি প্রভৃতি স্থান সুপ্রাচীন পল্লী সংস্কৃতির প্রতীক বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজের সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি করিয়াছিল এবং কোন কোনটি আবার অধিত্যকা-ভূমির অথবা সমতল প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিল।

পিগোটের মতে ধুসর রং-এর মৃংশিল্পের পরিধির মধ্যে পড়ে কুরেটা, আম্রি, নাল এবং কুল্লির সংস্কৃতি। আবার লাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে উত্তর বেলুচিস্তানের ঝোব উপত্যকার সংস্কৃতি।

কুয়েটা প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট অনেক স্তৃপ ( Tell ) আছে।

<sup>&</sup>gt; Wheeler, p. 13-14

Piggott, p. 72.

ঐগুলি পল্লী সংস্কৃতির ( Village culture ) নম্না বলিয়া পিগোট মনে করেন।

এই সব স্থানের ঘরগুলি কাঁচা ইট অথবা কাদা মাটি দিয়া তৈরি করা হইত। মহাকালের কবলে পড়িয়া ঐগুলির অন্তিত্ব লোপ হুইয়া গিয়াছে।

এই সভ্যতার মুৎপাত্র সাধাবণতঃ পীতাভ (purplish brown) ধুসর বর্ণের ( buff colour ), তাহাতে কৃষ্ণাভ লাল রংয়ের চিত্র করা হইত। বেলুচিন্তানের তংকালীন প্রচলিত লালের উপর কাল বর্ণ-বিস্থাসের ব্যতিক্রম এখানে পরিলক্ষিত হয। মুৎপাত্রের মধ্যে পান-পাত্র, थाना, গোল মালসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চিত্রের মধ্যে ত্রিভুক্ত, চতুভু জ প্রভৃতি জ্যামিতিক নিদর্শনই বেশী, জীবজন্ত ও বৃক্ষাদির চিত্র এখানে বিরল। ধুসর রংএর পাত্রেব গায়ে এরূপ কাল নক্সা ঝোব্ উপত্যকায এবং সিস্টান (Sistan) প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়; কিন্তু পীতাভ ধূসরের উপর কাল রংয়ের চিত্র ঐ যুগের ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যায় না। পারস্থের সুসা (১) (Susa I), গিয়ান ( ৫ ) ( Giyan V ) এবং সিয়াল্ক ( ৩ ) (Sialk III) প্রভৃতি স্থানের মুৎশিল্পেব সঙ্গে কুয়েটার শিল্পের তুলনা হইতে পারে. এবং ইহাও ঐ সকল স্থানের সমসাময়িক বলিয়া পিগোট মনে করেন। এই সকল সিদ্ধান্তের পরিপোষক যথেষ্ট উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। প্রাগ্-বৈদিকষ্ণে পাবস্থা ও ভারত সভ্যতার পরস্পব আদানপ্রদানের ইতিহাস ও এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এইজন্ম সিন্ধু-উপত্যকার বিভিন্ন স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে পরীক্ষামূলক খাতও খনন করিতে হইবে। পারস্তা দেশেব প্রাচীন ভগ্নস্ত পগুলি খননের

<sup>&</sup>gt; Ibid, p. 78.

Piggott, p. 75.

ষারাও সিদ্ধু-সভ্যতার উপর আলোক-পাত হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের শক্তির বাহিরে। তবে সিদ্ধু-উপত্যকায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তৃপগুলি রীতিমত খনন করিলে প্রাগ্-মোহেন্-জো-দড়ো-যুগের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ইহা সিদ্ধু-পারস্থ-সভ্যতার মূল কেন্দ্র নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে।

আমাদের মনে হয় গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায়ও সিন্ধু-উপত্যকার মত যথারীতি পরীক্ষা ও পরীক্ষা-মূলক খাত-খননের দ্বারা যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতায় নানারূপ কৃষ্টি ও সভ্যতার একটা সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিশ্লেষণ করিলে কতক বৈদিক ও কতক অবৈদিক উপাদান দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্ধু-উপত্যকায় অবৈদিক সভ্যতার চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে আবিদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় ইহার প্রভাব নিতান্ত অল্ল নহে। গঙ্গা-যমুনার

১ এই পুস্তকের প্রথম সংশ্বরণে (১৯৩৬ সালে) লিখিত এই উজির সমর্থন ১৯৫০ সালে অধ্যাপক স্ট্রাট পিগোট (Prof. Stuart Piggott) কর্ত্বক লিখিত Prehistoric India নামক পুস্তকের ২০৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বিবরণেও পাওয়া যায়।

"The links between the Harappa religion and contemporary Hinduism are of course of immense interest, providing as they do some explanation of those many features that cannot be derived from the Aryan traditions brought into India after, or concurrently with, the fall of the Harappa civilization. The old faiths die hard: it is even possible that early historic Hindu Society owed more to Harappa than it did to the Sanskrit speaking invaders."—Prehistoric India, page 203.

Sir Mortimer Wheeler লিখিত Indus Civilization নামক পুডকের (১৯৫০ দালে প্রকাশিত) ১৫ পৃষ্ঠায়ও এই উক্তির সমর্থন দেখিতে পাওয়া যার। উপত্যকায়ও বৈদিক কিংবা অবৈদিক অথবা উভয় সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মূলস্ত্র এখনও সিন্ধু-সভ্যতায় কিংবা বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী প্রাচীন স্থানসমূহের পরীক্ষা ও খননের দ্বারা এই লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। অধিকস্ত ইহা দ্বারা, ভারতীয় আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা কি পরিমাণে আর্য্যদের আক্রমণের ফলে ও কি পরিমাণে প্রতিকৃল আবহাওয়াবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই প্রশ্নেরও স্থমীমাংসা হওয়া সম্ভব'।

১ সম্প্রতি গঙ্গা-যম্না-উপত্যকায় দিল্লী হইতে ২৮ মাইল উত্তর পৃক্ষে ও মীরাট হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে আলম্গীরপুর নামক স্থানে খননের ফলে হরপ্লা-মোহেন্-জো দড়ো সভ্যতার চিত্রিত ও চিত্রহীন মুৎপাত্র এবং অক্সাক্ত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ভানা গ্রিয়াছে। (Indian Archaeology 1958-59, A Review, pp. 50-55, Plates LXII—LXV.)

Danish Archaeological Expedition এর পক্ষ হইতে অধ্যাপক প্রোব্ (Professor P. V. Glob) ও শ্রীক্ষওফ্রি বিবি (Mr Geoffrey Bibby) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্রোপদাগরের মধ্যন্থিত বহুরাইন্ (Bahrein) নামক ক্ষুদ্র মক্ষীপে খননের ফলে পাঁচ হাজার বংসরের পুরাতন সিন্ধুসভাতার প্রায় সমসাময়িক এক সভ্যতার অনেক উপাদান অবিকার করিয়াছেন। সিন্ধু ও স্থমেরীয় সভ্যতার মধ্যন্থানে বিরাজিত এই বীপের পাথরের শীলমোহর ও অন্ত কোন কোন পুরাবস্ততে স্থ্পাচীন সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন (Illustrated London News—4 1.58, pp 14-16, 11-1.58, pp, 54-55)। তাই প্রন্থব থুগের এই উভয় সভ্যতায়ই যুগধর্মের প্রভাব বিশ্বমান আছে সভ্য, কিছু পরস্পারের মধ্যে আদান-প্রদানের ভাব নির্ণয় করিতে হইকে অধিকতর আবিকার ও দৃচতর প্রমাণের প্রয়োক্ষন।

## ত্রসোদশ পরিচ্ছেদ

## সিন্ধু-সভ্যতা ও বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা

এতদিন মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হইতে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের স্ত্রপাত ধরিয়া আসিতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে স্থাচীনকালের বিশেষ কোন ঘটনা নির্দ্দিষ্ট ভাবে আমরা জানিতে পারি না। রাজ্তরঙ্গিণী প্রভৃতির যুধিষ্ঠিরাবদ ও কল্যবদ এবং তন্নিদিপ্ট ঘটনাবলির উপর সকলে নিঃসঙ্কোচে আন্তা স্থাপন করিতে পারেন না। বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, উপনিষদ্ ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের উপাদান ও ভারতীয় আর্য্যদের সংস্কৃতির মালমসলা সংগৃহীত **इटे**(७एছ বটে, किन्नु निर्फिष्ठे जातिथ जाशास्त्र शाध्या याग्न ना। আলেক্জান্দারের আক্রমণের পূর্বেব আমাদের দেশে সন-তারিখ দিয়া ঘটনা সন্নিবেশিত করার নিয়ম ছিল বলিয়া জানা যায় না। মিশর প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে তারিখ সহযোগে ঘটনার উল্লেখ থাকিত। আমাদের প্রাচীন হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োতে অসংখ্য শীলমোহরের মধ্যে সন-তারিথ থাকিলেও থাকিতে পারে. কিন্তু এই লিপির সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যস্ত জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। আমাদের এই অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার পত্তন থ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ কিংবা তৃতীয় সহস্রকে যে হইয়াছিল, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; কারণ সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে অহুরূপ পুরাবস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং বিজ্ঞান-সন্মত স্তরীকরণ দ্বারাও এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

পুরাতন সভ্যতার সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার যোগাযোগের অনেক কাহিনী আমরা বেদ-পুরাণাদি হইতে জানিতে পাই, কিন্তু বৈদ ও পুরাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ ধর্মগ্রন্থ ও শান্ত্র হিসাবেই প্রণীত হইয়াছিল। রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা অস্থান্থ সংস্কৃতি বিষয়ক বর্ণনা যদিও তাহাতে আছে সত্য, কিন্তু এই সবের উদ্দেশ্য গৌণ। কাজেই এই সব প্রস্কে দৈনন্দিন চর্য্যাবিষয়ক উপাদানের ধারাবাহিক ও পুঙ্খামুপুঙ্খরূপে উল্লেখ না থাকিলেই এদেশবাসী উক্ত উক্ত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত। ভারতীয়দের বাস্তব জীবনের এই দিক্টা ফাঁকা ছিল বলিয়া এতদিন অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু হরপ্পা, মোহেন্-জোদড়ো, চান্তু দড়ো, কপার ও লোথাল প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় খননের ফলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতাব হিমাচল সদৃশ প্রাচীর দূর হইতে দূরে সরিয়া দাড়াইয়াছে।

যে স্থানের অনগ্রসাধারণ সভ্যতা, শিল্প-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার আলোকচ্ছটায় দেশ-বিদেশ উদ্ভাসিত হইত, সভ্যজগতের লোভনীয় সেই মোহেন্-জো-দভো কালের কঠোর প্রকোপে এতদিন অসংখ্য ধ্বংসস্ত পেব অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। যাহার অতুল সমৃদ্ধি পৃথিবীর তদানীস্তন স্থসভ্য জাতিদের মনে ঈর্ষার সঞ্চাব করিত, সেই মোহেন্-জো-দড়ো এখন প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত মরুভূমি-তুল্য। সেই বিশাল নগরীৰ কোলাহলপূর্ণ রাজপথে আজ আর শকটবাহী ব্যের গলার কিঙ্কিণীধ্বনি শোনা যায় না। বাস্তার উভয় পার্শস্থ বিপণিশ্রেণী এখন আর চঞ্চল ক্রেভাদের কলববে মুখরিত হয় না। পর্য্যায়ক্রমে জল তুলিবার প্রতীক্ষায় কৃপের পার্শ্ববর্তী মঞ্চে উপবিষ্ট দূরাগত পল্লীবধূকে স্বীয় স্থীজনের সঙ্গে আজ আর পারিবারিক স্থ-তুঃখের গল্প করিতে দেখা যায় না। যোগীরা আর এখানে নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টিতে ধ্যানে রত থাকেন না। রাজপুরুষ, শ্রেষ্ঠী ও নাগরিকদের শত শত শীলমোহর প্রস্তুতের জন্ম যে সব শিল্পাগাব অহরহ ব্যস্ত থাকিত—এগুলি এখন ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। পশুপতি শিব ও মাতৃকা দেবী আজ আর এখানে ভক্তদেব নিকট বিবিধ উপচারে পূজা পাইযা থাকেন না। বিলাসীদের আসরে স্থসজ্জিত নর্ত্তকীদের নৃত্যগীতির স্মধুর ধ্বনি বহু শতাবদী যাবং বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে আর দেশ-বিদেশ হইতে আগত ককেসীয় ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের সমাগম হয় না। একদা যাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গরিমা জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিত, সেই মোহেন্-জো-দড়ো এখন নীরব, নিস্তব্ধ, জনহীন, অরণ্যে আচ্ছাদিত। বনচারী জীবজন্ত্বর আবাসভূমিতে পরিণত এই লুপ্ত নগরী স্বীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব সঞ্জীবিত রাখিবার ভার কোন্ উপযুক্ত বংশধরের হস্তে গ্রস্ত করিয়া গিয়াছিল এবং তাহার অক্ষত ধারা কোন্ কোন্ শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইত সেই ইতিহাস এখনও আমরা জানি না। তবে এই বিধ্বস্ত নগরীর অসাধারণ সভ্যতার অপ্রতিহত স্রোভ এখনও ভারতীয় নাগরিক ও পল্লী-জীবনে অস্তঃসলিলা ফল্পধারার মত যে প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রমাণ নানাস্থানে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে অমুভূত হয়। কতিপয় বৎসর যাবৎ হরপ্লা ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রত্যন্ত্ব-বিভাগের খননের ফলে স্প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্যাটিত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশর, পারস্থা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যজাতির সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতার ধারা ঐসব দেশে এখন আর অক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়োবাসীদের রক্তন্রোত এখনও ভারতের কোনও না কোনও জাতির শিরায় শিরায় বহিতেছে, আর সিন্ধু-সভ্যতার মুক্ত প্রবাহ পৃতসলিলা মন্দাকিনীর পুণ্যধারার স্থায় অবিরত ভাবে এখনও ভারতের জনপদ, নগর ও পল্লীগ্রামে বহিয়া চলিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োতে উপাসিত পশুপতি শিব ও তাঁহার প্রতীক লিক্ষ, শক্তিময়ী মাতৃকা এবং তাঁহার প্রতীক প্রস্তর বলয় (গৌরীপট্ট) এখনও হিন্দুর প্রতিদিনের উপাস্থা দেবতা। হয়ত মোহেন-জো-দড়োর চিত্রাক্ষরেরই বংশধরের সাহায্যে আজও ভারতে অসংখ্য নরনারীর জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে।

সিন্ধু-সভ্যতার শিলাফলক ও তামফলকের অবিরল ধারাই বোধ

হয় অশোক, খারবেল, ভাস্করবর্মা, শশান্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া আজও ভারতেব রাষ্ট্র, নীতি এবং ধর্মজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জডিত রহিয়াছে। এই সিন্ধু-সভ্যতার শীলমোহরের মূল ধারাই কি শকুন্তলা মুদ্রারাক্ষসের লেখান্ধিত অঙ্গুরীয় উপাখ্যানের উপাদান জোগাইয়াছিল ? এই সব শীলমোহবে অন্ধিত চিত্রগুলিই কি ভারতীয় লাঞ্চনময (punch-marked) মুদ্রাচিত্র এবং পরবর্তী যুগের তান্রফলকগুলির শীলমোহরান্ধিত বুয়, ব্যাদ্র, বরাহ, মুগ, চক্র ও স্বস্তিক চিত্রেব স্রষ্ঠা নয় ? প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাসমূহে নানারূপ দেবদেবী, বাজমূত্তি, প্রাণিচিত্র এবং অন্যান্থ সান্ধেতিক চিত্রগুলির সৃষ্টি মোহেন্-জো-দড়োর ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক দৈনন্দিন জীবনেও মোহেন্-জো-দড়োব অহুকরণে স্তা-কাটার টেকো, মাটাব পেয়ালা, ডাবর, কলস. গামলা, জালা, ঘট, ভাঁড, গেলাস ও মটকী চলিতেছে। এখনও বঙ্গ-ললনারা সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত মুম্ময ধুনচি ও দীপের মত দ্রব্যে সন্ধ্যার ধূপদীপ জ্বালাইযা থাকেন। এখনও হিন্দু গৃহিণীরা আলিপনায় কিংবা মাঘত্রত বা স্থ্য প্রজায় প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতাব অহুরূপ অশেষ চিত্র আঁকিয়া থাকেন। শুভবিবাহের সরা ও ঘটে কিংবা বরকক্যার কাষ্ঠাসনে মযুর, মংস্থা, বৃক্ষ, লভা ও অক্যান্থ জ্যামিতিক চিত্র এখনও অন্ধিত হয়। মোহেন্-জোনড়োর চিত্রকলার অপ্রতিহত প্রবাহই হয়ত অজন্তা-ইলোরার মধ্য দিয়া আজও বিংশ শতান্দার ভারতবর্ষকে প্রাচ্য ললিতকলার আদর্শে উদ্ধৃদ্ধ করিতেছে।

স্থাপত্য এবং পূর্ত্ত কর্মেও মোহেন্-জো-দড়োর প্রভাব আধুনিক ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বড় বড় প্রাসাদ ও তোরণে এবং অক্যাক্ত সমৃদ্ধিশালী নগবের সূবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহের প্রাচীর ও গবাক্ষে সিদ্ধু-সভ্যতার পরস্পরচ্ছেদী বৃত্ত ও স্বন্তিক-চিহ্নাদি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতশিলাপ্রাকারে ক্ষোদিত নর্ত্তকী-মূর্ত্তির বাজুবদ্ধ ও আধুনিক মেয়েদের হল ও চুলের কাঁটা প্রভৃতিতে সিদ্ধু-সভ্যতার স্বস্তিক-চিহ্নের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রীড়াকোতৃকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এখনও মোহেন-জো-দড়ো হইতে পরম্পরাগত মাটীর বানর, খরগোশ, কাঠবিড়াল, মা ও ছেলে, পাথী, পাথীর থাঁচা, গাড়ি, মার্কেল ও ঝুম্ঝুমি প্রভৃতি ভারতীয় শিশুদের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। এখনও সিশ্ধু-উপত্যকার অক্ষনিচয়ের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ভারতবর্ষের নগর ও পল্লীকে মুখরিত করিয়া তুলে। আজও মংস্থা শিকারের জন্ম বঁড়শি এবং মৃগয়ার জন্ম বর্শা ব্যবহৃত হয়। এখনও পশ্চিম ও উত্তর ভারতে পল্লীবধুরা যবপেষণের জন্ম মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত শিলা-নোড়ার অনুরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

সিন্ধু-উপত্যকার প্রস্তর-নির্মিত ওজনের প্রভাব এখনও বঙ্গদেশের নগরে ও গ্রামে বর্ত্তমান আছে। গ্রাম্য দোকানীরা লোহনির্মিত ওজনকে আজও পাথর (বা পাষাণ) বলিয়া থাকে।

এখনও শ্রীহট্টে ও শান্তিনিকেতনে তৈরী বেতের মোড়ায় এবং চানাচুর প্রভৃতির ফেরীওয়ালার পাত্রের পাদপীঠে সিন্ধু-সভ্যতায় ব্যবহৃত ডমরু-চিহ্নের অমুকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসাধন ও ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়েও তাম-প্রস্তর যুগের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যেন অচ্ছেত্য সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে। আজ্বও ভারতীয় স্থলোচনাদের নয়নাঞ্জনের জন্য কায়েন্স ( Fiance ) পাত্রের পরিবর্ত্তে সম-আকৃতি-বিশিষ্ট কাংস্থপাত্র, কেশবিন্তাসের জন্য গজদন্ত বা অস্থিনির্মিত চিরুণী, মুখশোভা নিরীক্ষণের জন্য প্রাচীন তাম বা ব্রোঞ্জের দর্পণের অন্থর্মপ কাচ-নির্মিত দর্পণ ব্যবহৃত হয়। পুরাতন প্রথা অনুসারে বঙ্গদেশে বিবাহের সময় বর-কন্তার হাতে ব্রোঞ্জ বা

১ বাংলাদেশে বিবাহের সময় বরক্তার মধ্যে পাশা থেলার প্রথা দেখা যায়। বেদেও পাশা থেলার উল্লেখ আছে।

কাংস্থ-নির্ম্মিত দর্পণ এখনও প্রদন্ত হইয়া থাকে। ইহার মূলস্ত্রও বোধ হয় মোহেন্-জো-দড়োতেই।

ভারতীয নৃত্যকলার মধ্যেও সিন্ধ্-উপত্যকার নর্ত্তকীমৃত্তির হাবভাবেব জীবস্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায। এই নর্ত্তকীমৃত্তির অঙ্কের
সাজ, হস্তের ভঙ্গী, কেশের বিস্থাস—সমস্তই যুগে যুগে ভারতীয
আদর্শেব মধ্যে সজীব ভাবে বিবাজ কবিতেছে। প্রাচীন ভারতের
নৃত্যকলার এই আন্থা শক্তি ভারতের শিলাদ্বারে ক্ষোদিত নর্ত্তকীমৃত্তি
ও দক্ষিণ ভারতের নটবাজ মৃত্তির মধ্য দিয়া আজও ভারতীয় নৃত্যকলায় তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

## শব্দ-সূচী

অব্বাগ-দ্রব্য ৪৪

অঞ্ন-শলাকা ৪৭, ৮০, ৯৬

षद्रोगिक|-- विजग, विजग ১२

অতিথিশালা ১৯

অধিবাসী ৬৬

অনম্বপুর ৩৬, ৮৫

অন্ধবংশীয় রাজা ১৩৬

অভিজাত সম্প্রদায় ১৯, ২২

অধ্বয়ত্ত ৪৯

অলম্বার ১০, ৩৭, ৪৯, ৮০

অশোক ১৭৪

षाय ७२, ७৪, ७৫, ४२, ৫७, १०, १

অশ্ব ১০০, ১১৪, ১৪৭,

অষ্প্ত ৮৫

অষ্ট্রেলীয় ৬৭

षाष्ट्रेनोय, जानि ७१

অসি ৮৮, ৮৯

অস্ত্রশস্ত্র ৩৭, ৪২, ৫৭, ৭১, ৮৮

অস্থি ৩৮, ৪৯, ৫৬

অস্থি-কন্ধাল ৩৯

আংটা ৩৭, ৪১, ৪২, ৬৪, ৮০, ৮৬

आकाम 8॰

আক্রমণ শস্ত্র ৮৮,

षाक्ति। २०, ७३

আক্রমীর ৩৬, ৯৮

আণ্ ১৩২

আদ্কোট ১৫৯

व्यापि-धमाय ६०, ১२१

व्यानिखनझ्द ১०৪, ১৩১

আদি-দ্রাবিড ১৩৯

षात्वारे ১৫२

আনাউ ৪৭, ৫৬, ৬৮, ৮৩, ১০৪

আন্তৰ্জাতিক সমন্ধ ৬০, ৬১

আফগানিস্তান ৩৬, ৩৭, ১৮

আফ্রিকা ১২৪

আবৰ্জনা-কুণ্ড ১৮

আবৰ্জনা-কৃপ ৫

षाम्ति ১৪৪, ১৪৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭

আয়ুধ ৮৮

আরব ৪, ৩৬, ১২৪

আরশি ৯৬

আরা ৯৫

আর্মেনিয়া ৬৭

আর্য্য ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩,

96, bb, 303, 302, 329, 30b,

390

আর্দেনিক ৩৭

षानी-म्दान ७৫, ১৪৫, ১৬৪

षान्-উरेवन ७১

व्यारमकनाम्बद ४. ৮

আৰ্ত্-উপত্যকা ১০৫

আল্পীয় ৫৬

चाझार् मौत्ना ১७8

আহ্মদওয়াল৷ ১৬৪

षाहात ১৫७

অ্যাব্রাহাম ৮৬

इष्यान १४

रेफेटकिंग् २७, ১৫६,

हेष हाम्हे ७२

**ইक्छि ६१, ६৮, १8, ११, ৮**७

हेक्यिन् घोश ५२, ५७५

ইণ্ডিয়ান আণ্টি কুয়ারী ১২২, ১৩১

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্ ৬৮, ১২০

ইচ্ব ৩৫, ৫৬

ইন্দো-গ্রীক ১৩৬

ইন্দোনেশীয়া ১৩৪

रेन्सा-भाषीय ১७७

ইন্দ্র ৬৩, ৬৫, ৭০

ইন্দো-সাসানীয় ১৪৩

ইমারত ৬, ৭, ১৩, ১৪

ইমারত, থামওয়ালা ২১

रेवानीय गामज्ञि ১৫৪

रेलाकोन ५०

ইষ্টার আয়্ল্যাণ্ড্ ৫০, ৫১, ১৩১, ১৩৯

উডিয়া ৬৮

উত্তরভারত ১০৫

উত্তর প্রদেশ ১৫৫, ১৬২

উত্তরীয় ৩৯

উত্তাপক যন্ত্ৰ ৪৫

উৎসর্গ পাত্র ১০৪

উৎসর্গাধান ৬২

**डेव्र** २৫, ८१, ७১, ७२, ১०৫, ১৫२

উদ্ধি ১৩১

উট্ট ( উট ) ৩২, ৩৪, ৪২, ৫৬

ঋগ্বেদ ৬৫, ৬৬, १১, १৫, ৮৪, ৮৮.

at, 302

একশৃক্যুক্ত পশু ১১১

একশৃন্ধী ১১৩, ১১৪

এন্কিছ ১১৩

এফোন্ ৮৭

এলাম ৪৪, ৫৮, ৬০, ৭৪, ৯০, ১০৪,

220

এসিয়া মাইনর ৪৪, ৭৪, ৭৭, ১৩৯

**ওজ**ন ৩৮, ৪৪, ১**৫**৪, ১৬১

ওজন--নলাকৃতি ৬২

ওজন —মন্দিরাক্বতি ৪৪

ওয়াডেল, এল. এ. ১২৬

ওলন-যন্ত্র ৯৮

कर्म्वान् ७४, ८७, ১১०, ১७४

ককেশীয় ৫৬, ৬৭, ১৭৩

কচ্ছ উপদ্বীপ ১৫৮

কচ্চপ ৩৩

क्छा ४८, ३৮, ३३

कर्शव ४३, ৮৫

কপাল ১০১

ক্বচ ৭০

ক্বরী-বিন্তাস ৪০

| •                              |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| করাত ৪৭, ৯২, ৯৩, ৯৪            | ক্ত্নি ১৫৯                         |
| কলা গাছ ৪৬                     | কুমার ১০২                          |
| কৰ্ণশোভনা ৮৫                   | কুম্বকার ১৭, ১১                    |
| कल्डम ৮                        | क्छो ১•১                           |
| কান্ত ১৬০                      | क्लान ১००                          |
| कार्ठकवना २७, २६               | ক্লাল-চক্ৰ ৮৩, ১০০, ১০২            |
| কাঠক-সংহিতা ৮৬                 | কুলি ১৬৩, ১ <del>৬</del> ৬, ১৬৭    |
| কাঠবিডাল ৩৫                    | क्नूकी ১৬, ১৫৩                     |
| কাঠিয়াওয়াড ৩৮                | कृषि ( कृषौ ) ৫৫                   |
| कानवाना ७१, ४১                 | কুপ ১৬, ১৯, ৬৯                     |
| कानांगनि ১७                    | ক্যা ১১, ১৪৭                       |
| কানিংহাম্, শুর্ আলেকজাণ্ডার ১  | কুপ গৃহ ২০                         |
| <b>6</b> 0, 52•, 525, 522      | कृष्णन् ৮৫                         |
| কাপড বোনা ৩৯                   | কোট্ডিন্সি ১৬৬                     |
| কাৰ্পাদ-স্থতা ৩৮               | কোয়েটা ১৬৩                        |
| কালাবাড ১৫৯                    | কোলার খনি ৩৬, ৮৫                   |
| কাশ্মীর ৩৭, ৬৭                 | কোষাগার ২৫, ২৬                     |
| কাসিয়া ১১৫                    | কোহ্টাদ্ ৰুথী ১৪৫                  |
| कारक ३२, ३८, ३६                | ক্যাল্ডিন লেখ ৮৭                   |
| किथ् २८                        | ক্ৰীত্ ( দ্বীপ ) ৫০, ৫৭, ৭৪, ৮৯, ১ |
| किम ১৫৬, ১৫৮                   | क्रोर्क्, स्वयंत्र ১२১             |
| কিছ্ত জীব ১০৭                  | कृत ४१, ३२, ३७                     |
| কির্থার পর্বতমালা ৩৮, ১৪৪      | थहेनि ১६२ -                        |
| किण् ७১, ७२, ७৮, ३৪, ১०৫, ১: । | খড়িমাটী ১৪, ১ <b>৫</b>            |
| कीमकाकद ১২৫                    | <b>থড়া</b> ৩ <b>৭,</b> ৪২         |
| কুকুর ৩৪, ৫৬                   | <b>খণ্ডধ্র ১</b> ৫৯                |
| ক্ৰুট ৩৩, ৩৪, ৫৬               | খম্ ভোদর ১৬০                       |
| কুঠার ৩৭, ৪২, ৪৭, ৭০, ৮৮, ৮৯   | थंदरभाम ७१, ১১৪                    |
|                                |                                    |

থাঁচা ৪৭. ১৯

থাগড়া ৮০ গেড্রোসিয়া ৪

থান্ত ৩৩ সেলাস ৪৫, ৭৯, ৯৯

ধারবেল ১৭৪ গৌরীপট্ট ২০, ৭৭

थिनान—করণ্ডাকার (ধাপী) ১৬, ১৫০ গ্যাড্ ৪৭, ৫১, ৬২, ১২৩, ১২৪, ১২৮

(शब्दूत ७७ ) ७७, ১৫२

থেলনা ২, ৭, ৯৭, ১৬১ শ্রীস ৭৭, ৯২

পণ্ডার ২, ৩৫, ৭৬, ৭৮, ১১১.১১২, ১৩৬ বোৰ, অম । ১৬৫

গধারিয়া ১৫৯ চকমকি পাণর ৯, ৩৮,৪৪,৯১,৯৩,১৪৬

গবর্ বাঁধ ৪ চকমকি পাথরের ছুরি ৪৩, ১৪৬, ১৬১

গৰু ৩২, ৩৪, ১০০, ১১২ চতু ভূজ ৪৬

গরু---বন্য ৩৫ চত্তর ২৩

গরুড-ধ্বজ ১১৯ চন্দ, রায়বাহাত্র রমাপ্রসাদ ৭৬

গর্দভ ( গাধা ) ৩২, ৩৫, ৪২ চন্দ্রওয়ার ১৫৯

गि e, ১৩, ৬৪, **৬৬** চৰক ১०৬

গহনা ৭, ৩৬, ৪১, ৮৫, ৮৬ চাইল্ড্, গর্ডন ৮৩

गांखनांख् ४१ हान्बल्टा ३८७, ३८१, ३८०, ३८०,

शास्त्रविद्या ४७, ৮७, ৮२, ৮৯ ১१२

গাড়া ৪৭, ১০০ চিত্ৰকলা ৪৫

গামলা ৪৫, ৯৯, ১০৭, ১১২ চিনাক্ষব ৫৩, ৫৭, ১০৪, ১১৯, ১২৯

थक्दां है ४२, ७৮, ১৫৬, ১৫৮ हि ४२, ४२, ७४

গুপ্তবৃগ ১৩৬ চুলের কাটা ৪৭, ৬৩

3044 200 Deals 4101 91, 00

গুহুপালিত পশু ৩৪ চূলী ৪৫, ১৯

গৃহ-বর্ণনা ১৯ চেয়ার ৪৭, ৫০, ৫১

28-4341 24 CDAIA 01, 40, 40

গৃহের দ্রব্যসম্ভার ও তৈব্দস-পত্র ৪৩ চৈত্যবিহার ২

| চৌকাঠ ১৬                                  | টেবিল ৪৭, ৫০, ৫১                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>छ्</b> व                               | টেলোড্ ১৫৭                        |
| ছাগল ৩৪, ১১১, ১১২,                        | টোগউ ১৬৭                          |
| চাঁকনি ( <b>ঝাঁজ</b> র ) ৪ <b>৫</b>       | <b>টোটেম্ ১১</b> २                |
| ছাবরা ডা:, ১৩৫,                           | ট্য ্ ৮৯                          |
| ছूँ हो ७६,                                | টান্সিলভানিয়া ১০০                |
| ছুরি ৩৭, ৩৮, ৪৭                           | ট্রান্স্ কাস্পিয়া ৭৪             |
| ছোরা ৫৭, ৭০, ৮৮, ৯০, ৯১                   | ডাবর ৪৫, ১০৭                      |
| व्हराजाश ६ ३                              | <b>७</b> घमन्, यिः ১२२            |
| <b>क्यम्तान, कामीश्रमान ১२२, ১२७,১७</b> ১ | <b>ডোক্রী</b> ১, ১১, ১৩           |
| াকুপ ৫                                    | <b>.</b> (५, ३५, ३३               |
| <b>जन(किन</b> २२                          | চাকা নদামা ৪৫                     |
| कानामा ১৬                                 | ভক্ষশিলা ১৮, ৭৭                   |
| कामणाचत्रि > ८ २                          | তরবারি ৪২, ৬৪, ৮৮                 |
| জামকাণ্ডোর্ণা ১৫৯                         | তন্ ১৬৪                           |
| জামদেৎনস্র ১০৮                            | তল্ আসমের ৬২, ১৫২, ১৫৩            |
| षान ১১॰                                   | তাইগ্রীস্ ১৩                      |
| জীবজন্তুর পূজা ৭৮                         | তাপ্তী ১৫৮                        |
| <b>ब्बियम इर्तिम ১७</b> ৮                 | তামা ( তাম্র ) ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৭ |
| জ্যামিতিক চিত্ৰ ৪৫, ১৪৪, ১৪৮, ১৫          | 90, 29, 22, 208, 222, 222         |
| ছাকর ১৪৭, ১৪৯, ১৫০                        | তাম-প্রস্তর যুগ ৩, ৪, ১৩, ৫৭, ৬৮  |
| ঝাঞ্মির ১৫>                               | <b>11</b> , 308, 338, 300, 366    |
| বিস্তৃক ৩৮, ৮০                            | ভিন্ন ৩৩                          |
| ब्कर ১८७, ১११, ১৪৮, ১৪৯                   | ভিব্বত ৩৬                         |
| ঝুমঝুমি ৪৭                                | তীর ৪২, ৫০, ৫৭, ৭০, ৮৮            |
| বোৰ ১৬৭, ১৬৮                              | তীরের ফলা ৪৩                      |
| <b>हो</b> हेबीन् ४७, ४८८                  | তুলা ৩৩, ৩৪, ৫৮                   |
| টিন ৩৬, ৩৭, ৮৭                            | তিৰ্ঘাগ্-আয়ত ৪৯                  |
|                                           |                                   |

তেপে গওরা ৬২

টেকো ( টাকুয়া ) ৩৮, ৪৬

তৈত্তিরীয় সংহিতা ৮৪, ৮৬

ত্ৰিকোণ ৪৯

ত্রিভুঞ্চ ৪৬, ১০৯

থাডো ১৪৫

थाना १२, २१, ३৮

দস্ত ( হন্তি-, গজ- ) ৩৮, ৪১, ৪৯

দস্কর চক্র ৭১

**पत्रको** ५७, २०

मर्जन ४०

দাঁডি ৩২

माज २६

मानव ১১२

मिटवामाम ७८.

দীক্ষিত, কে. এন্. ১০

वर्ग ३२, ३৯, २७, २१, २৮, २३

ছুল ৪১, ৮৫

(मवमाक २०

(मर्वभन्तित २०, २১, २२, ७১

(मवानय ১৯, २०, १९

ভাব। পৃথিবী ৭৫

साविष्ठौ ६८, ১७९

**मावि**षीय ७१, ७৮, ১১৯, ১৪०

ষার-কোঠর ৩৮

**খ**তুক ৪২, ৫০, ৫৭, ৭০, ৮৮

धन्म १७

ধৰ্মযাজক ৩:

धर्म मध्येषात्र ১১३

• ধাতু ৩৬, ৬৯,

**धा**कु-,**कार**क्षक ७ मृद-शाब ८८

ধাতু-মল ২৪

धनिया ১৫৯

ধ্যানি-মূর্ত্তি ৪৯

নকুল ৩৫

নগরের পরিপল্লনা ১৩,

নটরাজ ১৭৬

ন্তুর ১৩২

নদীমাতৃক সভ্যতা ১৩, ১৫৫

नन्ती ১১৯, ১৩৬

নবগম্ ১৬০

নব-প্রস্তর যুগ ১১

নরকল্পাল ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৬৯

নরকরোটী ৫৬

नर्डको-पृष्ठि ७२, ४১, ১१५

नर्माया ३१, ३৮, २०

नयमा ३६৮

নলাক্বতি ৪১, ৬২

नाकना 28, 20, 26

নাগ-পূজা ৭৮

নাগা মুগু ৬৮

নারখাত ১

नाम ७৮, ১०৮, ১৫०, ১७०, ১७१

नामना ३३६

নিষ্ক ৮৫, ৮৬

নীলগিরি ৩৬

नीम नम ३७, १६

नुनि(३ १৮

মুন্দর ১৬৩

নৈবেছ-পাত্ৰ ৪৫, ১০৪

| পত্ৰ ৫০                         | পাশা ( অক ) ৩৮, ৪৭, ৪৮, ১০০                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| भग्नःथानी २, ८, ४८, ४१, ४२, २८, | পাস্বো, স্থার্ এড্উইন্ ৩৬                         |
| ٥٠, ١٠١١                        | পাহাডপুর ২৫                                       |
| পরেওয়ালা ১৬•                   | পিগোট্, স্টুয়াট ৩০, ৩৩, ৬০, ১৬৭                  |
| পন্তপতি ৭৬, ১১১                 | 395                                               |
| পাকশালা ১৯                      | পিঠার ছাঁচ ৪৭                                     |
| পাকিস্তান ১, ১৬৩                | পিরামিড ৮                                         |
| शिक्षांच २६६, ५७५, ५७२          | পিষ্টক ১০১                                        |
| পাঞ্চক ১০১                      | পীঠদিয়া ১৫৮, ১৬০                                 |
| পাট <b>লিপুত্র</b> ৮            | পুং দেবতা ৭৬                                      |
| পাতা ৫০                         | भूतमद ७६                                          |
| পাত্ৰী ১০                       | পুরীষাধার ১৭, ১৮                                  |
| পাথর                            | পুরোডাশ ১০০, ১০১                                  |
| णाकीक ७৮, ५२, ১ <b>१</b> २      | পুৰ্ত্ত ৯৯, ১৪১, ১৫৩                              |
| षाभावन ७७                       | পেটিকা ৪৯                                         |
| কা <b>ল্</b> সিডনি ৩৮           |                                                   |
| कृषी ७৮, ८७                     | পেট্, শুৰ্ ফ্লিণ্ডাৰস ১২৩, ১২৯, ১৩১<br>পেয়ালা ৪৭ |
| জৈস <b>ল</b> মীর ৩৮             | • •                                               |
| মর্শার ৪৩, ১১১                  | পোলিনেশিয়া ৪৫, ৯৯<br>পোষাক পরিচ্ছদ ৩৯            |
| ন্থের ৪৬, ১১১<br>স্লেট ৩৮, ৪৪   | त्यापाप गाम्रक्श <i>७३</i><br>श्राद्यां हे २८     |
| নেত ৩৮<br>খেত ৩৮                | ळारमाह रह                                         |
| <b>শ্বটিক</b> ৩৮                |                                                   |
| পামীর ৬৭                        | প্রভাস পাটন ১৫৫, ১৫৭                              |
|                                 | প্রসাধনপেটিকা ৪৩                                  |
| शायथाना ১১, ১१, २०              | প্রান্ধরায় ৭৭                                    |
| পায়ধানা—থাটা ১৮                | व्याचन १७, १२, १२, १३                             |
| পারতা ৪, ৩৬, ৩৭, ৫৭, ৯৮, ১১     | প্রাণনাথ, ডাঃ ১২৬                                 |
| ))\ \(\)(8                      | প্রিক্প ১৪০                                       |
| পান ৩২                          | कैंछि ४५, ३१                                      |
| পালেস্টাইন ৭৪                   | कांत्रि, जाः नि. वन्. ১२৮, ১७७                    |

• বাটুল ৪২, ৪৩

বাণগড ২৫

कारबन् ७१, ७৮, ४১, ७७, ११, १৮, वान-मूच २८, २२, ১৪२ 300, 350, 582 वानव ७६, ১১० ফিকা ৪৩ বাশী ৯৫ ফিতা ৪০, ৪১, ৪৯ বাবান্দা ৩১ বাসন-কোসন ৩৭, ৪৭, ৫৭, ১৭ ফিতা, চুলের ৪১ ফিনিসিয়া ৭৭ বাহাওযালপুর ১ বিকানীর ১ क्राइटकार्डे ७२, ১৫১, ১৫२, ১৫৩, ১৫৪ क्रिहे, छाः ১२১, ১२२ বিডাল ৩৪ वक्रमण ७৮, ১०७, ১०६ विकिमा ১১৯ বৎস, এম এস. ১০ বিক্রমধোল ১৩১ विष्टि 89, २२, ३8 বিনিময়-প্রথা ৩২ वत्नाभाधाय, वाथानमात्र ৮, ১०. विभि e বুদ্ধমূত্তি ৪৯ 120, 500 বন্থ ছাগ, ৪৬, ৮১, ১১০, ১৪৮ বুকোপসনা ৭৮, বুষ ৭১, ৭৮, ১১০, ১১১, ১২১, ১৩৬ বলা ৫, ৬৩ वर्मी ४२, ६१, १०, ४४, ४२, ४०, ४२७ বেণীবিক্সাস ৪০ वर्भा, मस्द्रत ४२, ४७ त्यधनी ४१, २२, २६ বলভী-রাজবংশ ১৩৭ বেলুচিম্ভান ৩, ৩৭, ৪২, ৪৬, ৬৮, বলয় ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫১, ৮৬, ১০৯, 90, 306, 300, 330, 334, 339. >0b, >00, >0> 165 বল্কান্ উপদ্বীপ ৭৪ বেশী ১৬ বোম্বাই ১৫৬, ১৫৮ বল্লম ৩৮ বসাচ (বৈশালী) ১১৫, ১৩৭ বোরা কোট্রা ১৬০ বৌদ্ধ যুগ ৩৯ বহল ১৫৬ বৌদ্ধ শুপ ৯, ১০, ২৯, ৩১ বাঘ (ব্যাদ্র) ৩, ২৯, ৬৯, ১১০ बाहिौर १७७ वाष्ट्रीमि ७१, ८१, ३२, ३७ বাটী ৪০, ৪৫, ১৯ ব্যাদ্র ৩৫, ৭১, ৭৬, ৭৮, ১১১, ১১৩,

228

वााथ ३३८,

यिनात्र ६० ব্রাছই ১৩৮ মহারাষ্ট্র ৬৮ ব্রাশ্বণ ১২৬ महिष ७२, ७**৪, १७, १৮, ১১১, ১**১२ बाभौनिभि ১२১, ১२२ বোঞ্ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৭, ৫৭, মহীশূর ৩৬, ৮৫ মযুর ৮১, ১১০, ১৪৬ ৬৩, १०, ৮৯, ৯৬, ৯१, ৯৯, ১১১, মাঝি ৩২ 225 যাচী বোজযুগ ৮৭, ৯১, ১১১ গেরি ৩৮ ভন্নক ৩৫ সবুজ ৩৮ ভগৎরাব্ ১৫৬ মাতৃকা-মৃতি ৩৯, ৭৫ ভয়থথরিয়া ১৫৯ মাতৃকা-পূজা ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ১৫৩ ভাঁটি (পোয়ান, পোন) ১৭, ৬৪ মাতৃকা---মহা ১৫৩ ভাষা ১৩৮ ভান্ধর বর্মা ১৭৪ याखास ७७, ७१, ১৫० मान्छ्य ( इप ) ১৪२, ১৫० ভाषर्या २०, ७३, ४३, ১৪১ यानीन, चात्र कन् ६, ७, ১১, ১৯, २०, ভিত্তি ২, ১৫ ভিন্টে স্মিথ্৮৭ ७७, ८७, ८४, ८४, ८७, ८३, ७३, ভূমধ্যসাগরীয় ৫৬, ৬৮ 92, 96, 62, 500 মালা ৪১, ৬৩, ৮৬ **©@ >>७** মিশর ৪, ৮, ১৩, ১৪, ২৫, ৩৩, ৪৪, ভূত্যনিবাস ১৯ 90, 60, 60, 69, 60, 20, 25, यकनमद ১৫৯ **22, 28, 508, 522** মক্রান ১৬৭ यज्ञयनात्र ननीरगाशान, ১১७, ১৪२, মীন ১৩২ ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, মিল্লী ১৯, 18b, 18a, 100, 160 মুখ সাজ ৪১ यहेकी 8¢, ३३ মৃত্তা ১৩৪ মটর ৩৩ मूखा ১১৯, ১२०, ১२৮, ১৩७ মণ্ডল ১৬০ মূলতান ৩ म**रण ६०, १**०, ১२७, ১७२ **भ्राम** ४२, ६৮, १० 'মংশ্ৰ-শব্ধ ৪৬, ১০৯ मूर्ग १७

মৃতদেহের সংকার ৭৯-৮২ মুৎপাত্র ৬, ৭, ৫৭

মুৎপাত্র--কাচবৎ ৪৬, ৯৪

মৃৎপত্রি-রঞ্জন ৭, ১৯ (मथना ७१, ८১, २१

त्याच ३०. २८

মেথর ১৭, ১৮

মেরিজ্জি, ফন পি. ১২৭ মেষ ৩৩, ৩৪, ১৩২

মেসোপটেমিয়া ৩, ৪, ১৩, ১৪, ২০, বাজপথ ৫, ৩০, ৬৪

(b, 60, 65, 90, 98, b0, b9, ba, a., at, s.t. 550, 550,

>>0, >62, >60 মেহ্পম ১৫৭

মেহি ১৬৬, ১৬৭

(याक्नानीय ८७, ७৮, ১१७

মোতি খিলোরি ১৬০ মোতি ধরই ১৫৮, ১৫৯

মৌস্মী বায় ৩ ম্যাক্ডোনেল্ ১৫

भगरक, ७: ७, ১১, ১२, २३, २¢,

যব ২৫, ২৬, ৩৩, ৫০, ১০৯ যুদ্ধপ্রহাণ ৩৭

दशाय ১১७

eb, 60, 50, 550, 589, 585

বোগ ৭৬

যোনি-পূজ। ৭৮ त्रकांकवर ১১१

রজন ১১৬. त्रग भर्मा ১৫৯ রণ ঘুঠেণ্ড ৩৪

রং-দানি ৪৩

द्रश्रुद्र ১৫७, ১৫१ রাই ৩৩

রাজকোষ ২৮

ৰোগি-মৃত্তি ৪৯ যোধপুর ১৫৯

২৫, ২৬, ৩২, ৪৫, ৪৭, ৫১, ৫৭, বাজপুতানা ৩৭, ৩৮, ৪১, ১৫৫, ১৬: রাজস্ব বিভাগ ২৮

> ক্লকা ৮৬ কথ হানার মিদেশ ১৩৫

রূপা ৩৬, ৪১, ৪২, ৭০ क्रिभोद ७১, ১७১, ১७२, ১१२

রেখাকর ১২৫ त्ताकिम १६९, १७०

বোৱাক ১৭ রোস্, মিঃ ১৩৪

লকৌ মিউজিয়াম ৮৯ ললিভ কলা ১৪১

লাগাস্ উম্মা ৬২ नावकाना ১, २, ১১, ১७

লতা ৪৬, ৫০

**লিঙ্গ** ৩৮, ৭৭, ১৭৩

নিদ-পূজা ৭৭, ১৩৩

| निक-मृर्खि २०                                               | <b>लिय-निक 8৮, १</b> ১, १२             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| निभि e•, ১२১, ১৩১                                           | শিলনোডা ৩৮                             |
| \$ <b>?</b> \$, \$ <b>?</b> \$, \$ <b>?\$, \$?¢,\$%</b> \$, | निनाबजू ১৯, २२, २७ ७৫, ১১७             |
| 309                                                         | শিল্প ও ললিতকলা ৪৮                     |
| निक् ১२৫, ১৩১, ১७ <b>१,</b> ১৪०                             | निम्नटाव १४, ११                        |
| ऋस्यदीद ১२६                                                 | শিশ্ন-পূজা ৭১, ৭৭                      |
| लाथान ১৮, ७०, ७১, १२, ১৪२                                   | <b>गोन</b> ट्यां रुद्र १८, ১১১-১७१     |
| ১ <b>৫৬, ১৬</b> ৽, ১৬৬, ১ <b>१</b> २                        | শুক্তি ৪৯                              |
| লোহা ৭০, ৯৪                                                 | च ऍकी ७७                               |
| न्याक् छन १७, ७२, ১२১, ১२७, ১ <b>२</b> ८,                   | শূকর ৩৩, ৩৪                            |
| : २७                                                        | मृक ১১৪                                |
| শ্ভিক ৮, ১                                                  | শেমীয় জাতি ৪০, ১২৭                    |
| শতপথ ব্ৰান্ধণ ৮৪, ৮৬, ১০২                                   | बीहरू ५१६                              |
| <b>শ</b> रमाइ ४२                                            | ष्ट्रीहेन, खुद्र बार्यन ७, ८६, ११, ১১१ |
| শ্বাধার ৮০                                                  | 388, 38 <b>3, 36</b> 8, 360            |
| শ্বর ৩৫                                                     | <b>म</b> ब्बाखवा ४२                    |
| শরা ৪৫. ৯৯, ১০১,                                            | সম্ভরণবাপী ২২, ৩৫, ৪৯                  |
| শুরাব ১০১, ১০১                                              | সমাধি                                  |
| नमाको ३२, ३७, ১७১                                           | আংশিক ৭৯                               |
| শশাস্ক ১৩৭, ১৭৪                                             | দাহান্তর ৭৯                            |
| শস্তভাগুার ( শস্তাগার ) ১২, ১৯, ২৪,                         | <b>পূ</b> र्ণ १२                       |
| २৫, २७, २१, २৮                                              | मम्द ७४ ৮>                             |
| শাইল 'ডা: ১১৬                                               | नर्भ ১১०, ১১১                          |
| শাক্ত ধর্ম ৭৬, ৭৭                                           | <b>দাইপ্রা</b> দ <b>৭</b> ৪            |
| শাঁঝা (শৰ্ম) ৪১, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১৪৭                            | শাৰুর ১, ৩৮                            |
| শান্তিনিকেতন ১৭৫                                            | সান থলি ১৬•                            |
| শাম্ক ৩৩                                                    | <b>শায়নাচা</b> ৰ্য্য >¢               |
| শাল (উত্তরীয়) ৩১, ৪১                                       | দারগোন্ ৬০, ৬২, ৮০                     |
| শিকাগো ১৫২                                                  | नाहनी, प्याद्वाय », ১২,                |

ञ्चानी २२ সাহার ৪ ष्ट्रानागात ১১, ১৫, ১৭, ১२, २১, २८, निँ **ড़ि ३७, २०, २७, २**८ সিড নি স্থিপ ৪৭, ৫১, ১২৩, ১২৪ २१, ७०, ६৮, ७৯ শ্মিপ ইলিয়ট ৮৩ निन्मुक ४३ স্পাইজার ৬২ भिक्रामि ७, १, ३ স্থ্যয়েল, কর্নেল ৩৫, ৫৬, ৬৭, ৬৮ त्रिक्षनम ১, ৯ স্বৰ্গবুষ ৬১ সিন্দোন্ ৩৪ স্বৰ্গৰি ৮৫ সিয়ালক ১৬৮ স্বৰ্গবেষ্ট্ৰনী ৪০ मित्रिया ७२, १८ ह्रक्षा ७, ३, ३२, २৫, १३, ৮०, ৮১, সিসতান ১০৮, ১৬৮ সীসম বা শিশুকাঠ ২০ bb, b9, bb, 29, 22, 308, 323 ह्रिन ७৫, ৮১, ১১०, ১১১, ১১২, সীসা ৩৬, ৯৮ ञ्क्रान्-एगंत्र ७६, ১७६ 186 হ্রমের ৫০, ৫৮, ৬১, ৮০, ৮৬, ১০৪ হলমুখ ৪৩ হংস ৫০ হাওয়াই দ্বীপ ৫৩, ১৩৫ स्ट्राप्तरीय ७७, ७৯, ১२७, ১२৫, ১२१ হাকো নদী ১ স্থাতানপুর ১৬০ হাজারিবাগ ৩৭ স্থসা ৬১, ৬২, ৮৩, ৮৯, ৯০, ১০৫, ١٠٠, ١٥٥, ١٥٥ হাড ৪১, ৪৭, ৯০, ১৪৭ হান্টার, ডাঃ জি. আর. ১২৭, ১২৮ **ሚ** 5 8 9, ৮৫, ৯২, ৯৫, ৯৬ সূতা কাটা ৩৯.৮৩ হাতা ৪৫ रूषा १०, ১১० হাতী (হম্ভী ) ২, ৩, ৩৪,৫৬,৭১, দেইদ্ ১২৩ >>>, >>0, >>% সেলিমা (লিবীয় মঙ্গুন্থিত) ১২৪ হায়দ্রাবাদ ৩৬ সোনা ( স্বর্ণ ) ৩৬, ৪১, ৭০, ৮৪ शयद्यावाम ( मिक्स ) ১৪৫ भोताष्ट्र ३००, ३०१, ३०४, ३०३ হার ৪১ হারগ্রিভ্স ১১, ১৬৩ S >40 । স্তরীকরণ ১৪৪ श्लिमा ३१२

शिंगेहें ६७, ६६, ३७८

স্থাপত্য ৩১, ৯৯, ১৪১, ১৫৩

श्निषु ८६

२১, २८, २७, २१, ७०, ४२, ७०

হিন্দু-সভ্যতা ১৬৯

৬৩, ৬৫, ৮০, ১৫৪

श्यानय २०

হেভেশি ৫০, ১৩১

হিরণ্যয়ী ৮৪

হেমি ৪৪

হিরোগ্লিফিক ১৩৪

হেরাস, রেভারেণ্ড ১৩২, ১৩৩, ১৪০

श्नित्र**निक् ১**०8

হেলিওদোরোদ্ ১১৮

हरेनाव् अव्, मॉर्टियव् ( ডाः ) ७, ১२, द्शिष्ति ৫৪, १२, ১৩৪, ১৩৫

## श्रादेशिष्टशिषक त्यादश्न-त्का-म्दण



মোহেন্-ভো-দড়ো ও সিন্ধু সভাতার ঘ্যাতা কেন্দ্র

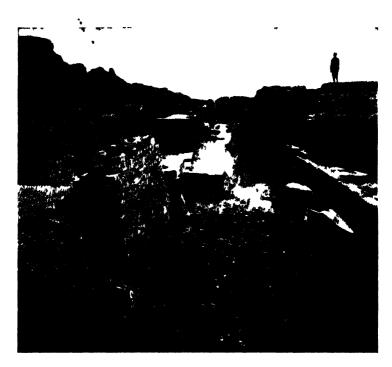

বাজপথ ও উভয় পার্যন্ত অটালিকার ভগানশেম।

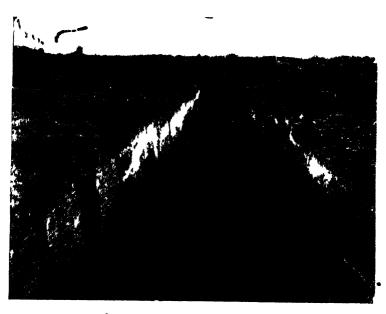

মধাযুগেব দ্বিতীয় স্থবেব (Intermediate II Period পথ ও পয়:-প্রণালী।

Copyright Archaeological Survey of India.



শৌচাগার ও ভগ্ন গৃহাদি

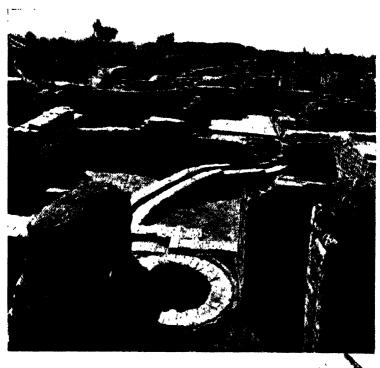

গৃহ ও তংসমীপস্থ কৃপ ও পয়:-প্রণালী।

Copyright Archaeological Survey of India.





pyright Archaeological Survey of India

কুৰ্বাষ্ণেৰ (Intermediate Period) সন্দিত্ত পয:-প্ৰণালী ও তংশ্ৰুবৰী গলি

ইষ্টকনিম্ভ স্লান-বাপী

Copyrignt Archaeological Survey of India

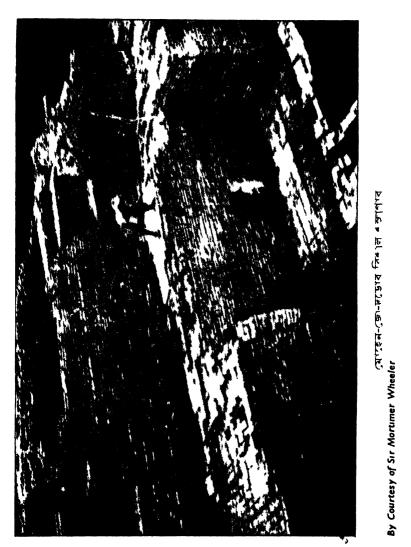



\_\_\_\_\_ --- --- --- --- --- ---- ----- WE TOO -- TOR 11811.



হবপ্প। তূর্গেব পশ্চিমদিকেব সদব দবজ। : প্রবর্তীকালে অবরুদ্ধ





লোথালে আবিষ্কৃত পয়ঃপ্রণালী Copyright Archaeological Survey of India



হরপ্লাঃ কাষ্ট-শবাধারে স্থিত নরকন্ধাল



হরপ্লা: কাষ্টের উদ্পল স্থাপনের জন্ম নির্দ্মিত গর্ভবিশিষ্ট ইষ্টকমঞ্চ

By Courtesy of Sir Mortimer Wheeler



চিত্রিত মৃং পাত্র

Copyright Archaeological Survey of India

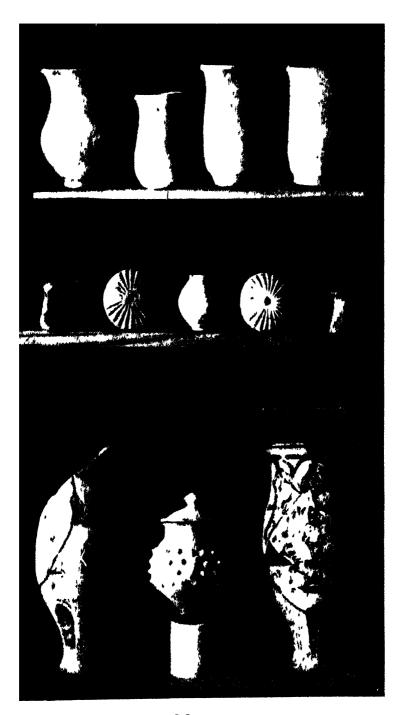

বিবিধ দ্রব্য

Copyright Archaeological Survey of India.



বিভিন্নপ্রকাবের শীলমোহর



উপরে—(বাম হইতে) ফুর, মহিন, দিমুপ কুঠার। নিদ্রে—(বাম হইতে) কুঠার, বশার ফল।,বেথনী, দপ্ন।

Copyright Archaeological Survey of India.

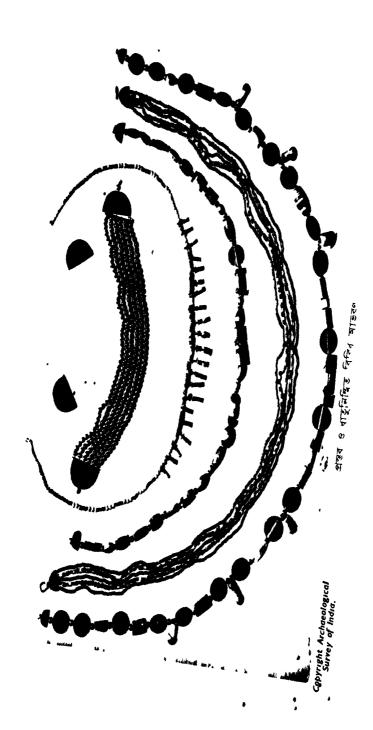

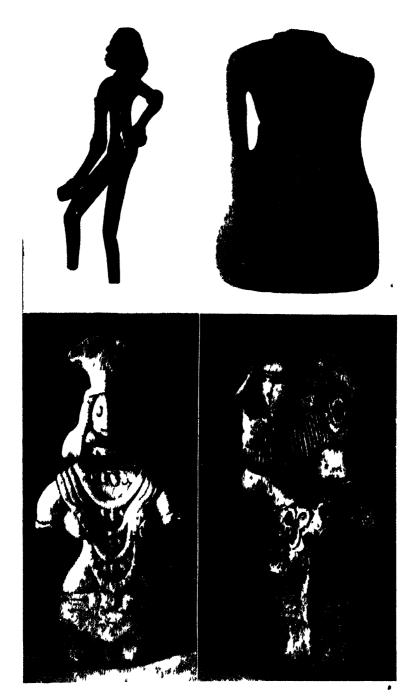

উপবে—( বাম হইতে) ব্রোঞ্জনিমিত নত্তকীমৃত্তি, মন্তক্হীন প্রস্তবমর্ত্তি নিম্নে— (বাম হইতে) পোচ। মাটাব স্ত্রী-মৃত্তি, নাসাগ্রবন্ধদৃষ্টি প্রস্তবমৃত্তি

Copyright Archaeological Survey of India

| ব্ৰাহ্ম     | 1 | মোহেন<br>জো-মুডো | ই <b>গ্র</b><br><b>আর</b> ্লাও | প্ৰাচীন<br>এলাম | মিশ্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৵মেঃ     | ন্দ্ৰী 5 | চীন    |
|-------------|---|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Я           |   | Н                | M                              | Н               | Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Н        |        |
|             |   | <b>†</b>         | 84.25<br>84.25                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | ₹<br>× |
|             |   | م<br>م           |                                | ofr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | ×      |
| 8           |   | · œ              | \$<br>\$                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 83       |        |
| +           |   | +                | ₽                              | +               | +>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +        | +<br>M   |        |
|             |   | M                | -                              |                 | $\simeq$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Μ        |        |
|             |   | 8                |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |        |
|             |   | лħ               | الما                           | ήш.             | The state of the s | 144      |          |        |
| 0           |   | C                |                                | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | (-)      |        |
|             |   | 8                |                                | Q               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |        |
|             |   | 7                | f<br>V                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Q        |        |
| Ն           |   | U                | V                              |                 | ט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |        |
| ا<br>ل<br>ل |   | L                | L                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )        |          |        |
| D           |   | D                |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |        |
| 1           |   | $\land$          |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>A</b> |          |        |
| 1           |   | U U              |                                | VW              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |        |
| L           |   | U                | V                              |                 | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ν        | ν        |        |

মোহেন্-জো-দছে। ও বিভিন্ন স্থানেব আরুতিগত দাদৃশ্যপূর্ণ কতিপয় প্রাচীন অক্ষব